

ধর্মবিজয়ী অশোক • শীপ্রবোধ চক্র সেন



7125

# ধর্মবিজয়ী অশোক





<u>এই লে</u>থকের **ছন্দোগু**রু রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে খ্রীট, কলিকাতা

# ধর্মবিজয়ী অশোক

প্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ
বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক,
বিশ্বভারতী



পূৰ্বাশা লিমিটেড পি ১৩ গণেশচন্দ্ৰ এভিন্থা, কলিকাতা

## তিন টাকা

8090 6390

0

প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাথ ১৩৫৪

প্রকাশক ও মুজাকর: সতাপ্রসর দত প্রাশালিঃ, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্না, কলিকাতা আধুনিক যুগের
অহিংসাত্রত ধর্মবিজেতা
মহাজা মোহনদাস কর্মচাদ গান্ধীকে ্
শ্বিদাঞ্জিল



# ধর্মবিজয়ী অশোক







সারনাথ স্তন্ত্রীর্ষ



#### প্রস্তাবনা

বিশ্বভারতীর কৃতী অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র একদিন না একদিন ধর্মবিজয়ী অশোক সম্বন্ধে মননযোগ্য বই লিখবেন পূর্ব থেকেই জানতাম। সেদিন থেকে জানতাম যেদিন তিনি স্থানীয় বিশ্বভালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার ক্লাসে দেবানাংপ্রিয় অশোকের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সহিত পড়তে আসেন। আজও বেশ মনে পড়ে প্রবোধচন্দ্রের পরিপ্রছা, জিজ্ঞাসা ও স্থতীক্ষ তর্কবিতর্কের ফলে আমার অমুশাসনের ক্লাসগুলি কেমন জমে উঠত। কলিঙ্গাধিপতি চেতকুলতিলক প্রজারঞ্জক সর্বপাষত্তপূজক ও সর্বদেবায়তনসংস্কারক খারবেলের হাথিগুন্ফা-প্রশিস্তিও প্রবোধচন্দ্র আমার নিকট অধ্যয়ন করেন। তথন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অচ্ছেত্য হয়ে আছে।

আগের থেকেই বাংলাভাষায় প্রবন্ধাদি লেখা প্রবোধচন্দ্রের অভিপ্রায় ও উচ্চাভিলাষ ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পূর্ব সংক্র বর্জন করেননি। বস্তুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বিচারবৃদ্ধি এবং নিরূপিত সত্যকে প্রমাণ সহ পাঠকের নিকট উপস্থিত করবার সৎসাহস প্রবোধন্দ্রের রচনার বিশেষস্থ। ভাষাও যেমন সরল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, প্রকাশভঙ্গিও তেমন মনোহর ও স্থন্দর। তাঁর এই কৈশোরাগত গুণগুলি 'ধর্মবিজয়ী অশোক' পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তবে এখানে বিষয়বস্ত হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং এর গুরুষ্ব নির্ভর করছে লব্ধ তথ্য ও প্রমাণের যথায়থ বিচারের উপর।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয় অশোকের ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি,

অহিংসা ও রাজনীতি, ধর্মনীতি, এবং ধর্মনীতির পরিণাম। অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস, সাম্রাজ্যের সীমা ও রাষ্ট্রীয় শাসন প্রভৃতি মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ, এবং বিস্তারিত হলেও আমার Asoka and His Inscriptions অপূর্ণ। অশোকের উদার ধর্মনীতির সহিত আকবরের সাম্যনীতির তুলনা করে তিনি তাঁর আলোচনাকে পূর্ণরূপ দিতে প্রেরেছন, আমি গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে মুস্লমান আমলের ইতিহাস আলোচনা করিনি।

প্রাক্মুসলমান যুগে, বিশেষত বৌদ্ধর্ম এবং অশোকের ধর্মবিজয় ও ধর্মনীতি সম্পর্কে, সব চেয়ে দেখবার ও ভাববার বিষয় দেবোপাসনা-ও বাগযজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণা ধর্ম, সংকীর্ণ রাজনীতি ও সমাজ-গঠনের সহিত উদারপন্থার বিভেদ, ঐ বিভেদের ফলে বিরোধিতা, বিরোধিতার ফলে সংকীর্ণতার উদ্দামতা, ক্রমে জাতীয় জীবনের অধাগতি, দাসত্বের বহু প্রকারভেদ ও জটিলতা, অশ্বর্মেধ যজ্ঞের প্ররাবির্ভাব ও বাড়াবাড়ি, স্তরে স্তরে জাতিবিস্থাস, ভেদবৃদ্ধি, কুটিলতা, বিশ্বাস্ঘাতকতা এবং পরিণামে পরবশতা। এ বিষয়ে আমাদের প্রমাণ ও যুক্তির ধারা অনেকাংশে অভিন্ন ও এক। মুখ্যত একটি বিষয়ে আমাদের মত্যের মধ্যে অনৈক্য আছে।

গ্রন্থের অংশবিশেষে প্রবোধচন্দ্র অধ্যাপক দেবদন্ত রামক্রক্ষ ভাণ্ডারকর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর অভিমত ও যুক্তির প্রভাব এড়াতে পারেননি। সে অংশে আলোচনা করা হয়েছে অশোকের ধর্মনীতির পরিণাম। মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির চারটি প্রধান কারণ সতর্কতার সহিত আলোচিত হলেও মোটের উপর গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত অশোকের বিক্লমে।

একথা সত্য যে, অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাফ্রাজ্য অর্থশতান্দীর অধিক স্থায়ী হয়নি। এর অবসান ঘটেছে মগ্রে শুঙ্গমিত বংশের অভ্যাদয়ে। এর নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণ ছিল। হয়তো গ্রন্থকারের দেওয়া চারটিই যথার্থ ও মুখ্য কারণ। তবে নাগাজু নি পর্বতগুহার লিপিত্রয় থেকে জানা যায় যে, অশোকের উত্তরপুরুষ রাজা দশর্থ দেবানংপিয় ও পিয়দসি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, অর্থাৎ তথন পর্যন্ত মোর্যসাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল। তারপর স্বই প্রহেলিকাচ্ছন্ন। পালি দীপবংস ও মহাবংস অশোকের পরবর্তী কোনো মোর্যসমাটের নাম করে না। বুঝতে হবে তাঁদের কেউ সদ্ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। দশরথও ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক। প্রাণাদিতে একটি নামতালিকা মিলে। গাগীসংহিতার যুগপুরাণ অংশে विवृত আছে यে, ইক্রাবতার শালিশুক ছিলেন ধর্মের নামে অধার্মিক (ধর্মবাদী অধার্মিকঃ), স্বরাষ্ট্রমর্দনের ফলে প্রজাগণ এত রুষ্ট হয় যে শেষকালে তিনি তাঁর ধার্মিক প্রথিতগুণ ও রুতী জ্যেষ্ঠলাতা বিজয়কে সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হন। বিজয়ের রাজস্বকালে কিংবা অব্যবহিত পরে হুষ্টবিক্রম যবনগণ সাকেত, পঞ্চাল ও মথুরা জয়ের পর কুস্থমপুর বা পাটলিপুত্রকে কাদায় প্রোথিত করে রাজ্যের সৰ্বত্ৰ হাহাকার তুলেছিল।

> ততঃ সাকেতম্ আক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরাংস্তথা। যবনা ছ্টবিক্রাস্তাঃ প্রাপ শুস্তি কুস্ত্রমধ্যজম্॥ ততঃ পূষ্পপূরে প্রাপ্তে কর্দমে প্রোথিতে হিতে। আকুলা বিষয়াঃ সর্বে ভবিশ্বস্তি ন সংশয়ঃ॥

প্রাণাদির নামতালিকায় শালিশুক জনৈক পরবর্তী মোর্ঘ রাজা। কিন্তু যেভাবে যুগপুরাণ শালিশুকের আবিভাবকাল নির্দেশ করেছে তাতে স্বতই মনে সন্দেহ জাগে বুগপুরাণের উক্তি আদৌ বিশ্বাস্থ কি না। বলা হয়েছে শৈশুনাগবংশীয় রাজারা পাটলিপুত্রে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চার বছর রাজত্ব করবে, তারপর আবির্ভাব হবে শালিশুকের। গর্গোক্ত যবন কারা ? লক্ষ্ণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ-সেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনসমূহে গর্গযবন শব্দে তুরকি আক্রমণকারীকেই নির্দেশ করেছে:

#### গর্গযবনাম্বয়প্রলয়কালরুদ্রঃ।

যবনের আগমন সম্বন্ধে ৭২ শকান্দে (১৫০ গ্রীষ্টান্দে) উৎকীর্ণ প্রথম কলেদামনের জ্নাগড় শিলালেখে বলা হয়েছে যে, আশোক মৌর্যের রাজত্ব শেব হলে পর (আশোকস্ত মৌর্যস্তংতে) যবনরাজ ত্বাক্ষ চক্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে নির্মিত স্থদর্শন হ্রদের এক বাঁধ তৈরি করিয়েছিলেন। 'ত্বাক্ষ' এই পারসীক নামধারী যবনরাজ সম্ভবত এদেশের উত্তরপদ্দিম অঞ্চল থেকে গুজরাটে এসেছিলেন। পতঞ্জলিক্বত পাণিনীয় মহাভাষ্যের বর্ণনামতে প্র্যামিত্রের সময়ে রাজপ্রতানার মধ্যমিকা অঞ্চলে যবনদের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এ প্র্যামিত্র কে আমরা এখনও ঠিক জানি না। প্রাণাদিতে শুদ্ধ এবং কাগ্রদের পরবর্তী প্র্যামিত্রদের উল্লেখ আছে। পাণিনীয় মহাভাষ্যের স্থনামথ্য গ্রহ্কার পতঞ্জলি শুক্ষবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্র্যামিত্রের সমসাময়িক কি না সন্দেহ।

পতপ্রশির মতামুসারে অত্রভবান্, আয়ুমান্ ও দীর্ঘায়ঃ শব্দের গ্রার দেবানংপ্রিয়ও একটি সম্মানস্টেক পদবী। হর্ষচরিতের টীকাকারের মতে দেবানাংপ্রিয় একটি পূজাবচন (honorific)। আমি মনে করি না যে, পাণিনির বাতিককার কাত্যায়নের 'দেবানাংপ্রিয় ইতি চ মূর্যে' বচনটি অশোকের প্রতি বিদ্বেব স্ট্চনা করে। গ্রীক রাজদৃত

মেগাস্থিনিস বলেন, তাঁর সময়ে এ দেশে দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন 'dear unto the gods' অর্থাৎ দেবানাংপ্রিয়। পালি অন্কুজর-নিকায়ের এতদগ্গ বর্গণে দেখা যায় বুদ্ধের সমসাময়িক শিশ্ব স্থবির পিলিন্দ্রবংস দেবতানংপিয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য। পালি অপদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পিলিন্দ্রবংস তাঁর পূর্বজন্মে বর্তমান ভদ্রকরে জনৈক মহামুভব রাজচক্রবর্তীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর ধার্মিক রাজশাসনের ফলে বহুলোক দেহত্যাগের পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যে এসে তাঁর কাছে তাদের ক্বতজ্বতা জানাত, এজন্মই তাঁর উপযুক্ত থ্যাতি হয়েছিল দেবতানংপ্রিয়।

ইমিশ্বিং ভদ্ধকে কপ্পে একো আসি জনাধিপো।
মহামূভাবো রাজা সি চক্কবিত মহাবলো।।
সো হং পঞ্চস্থ সীলেম্থ ঠপেত্বা জনতং বহুং।
পাপেত্বা স্থগতিং যেব দেবতানংপিয়ো অহুং।।

'ষষ্ঠ্যা আক্রোশে' পাণিনির এই স্ত্রের মানে ষষ্ঠাবিভক্তিযুক্ত অলুক্সমাসে আক্রোশ বোঝায়। কাত্যায়ন এর উপর মন্তব্য করলেন, দেবানাংপ্রিয়ের স্থায় সম্মানস্থাক পদবীও 'মূর্য' অর্থে প্রযুক্ত হয়। দেবানাংপ্রিয় যে তাঁর সময়ে একটি প্রকৃষ্ট পূজাবচন ছিল, তাঁর মন্তব্য থেকে তাই শুধু প্রতীয়মান হয়। নচেৎ 'ইতি চ' নিপাতপূর্ব 'চ' অবায়টি নির্থিক হয়। কাত্যায়নপ্রদন্ত দেবানাংপ্রিয়ের অমুযায়ী শক্ষ সংস্কৃতে মহাব্রাহ্মণঃ, বাংলার বড়োলোকের ছেলে, ইংরেজিতে learned।

পূর্বে বলেছি অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাট্ দশরথ ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক। আজীবিকেরা ছিলেন জ্যোতিবী ও ভবিশ্বদ্বক্তা। বৌদ্ধ কিংবদন্তীমতে এজগুই ছিল বিন্দ্সারের রাজপরিবারে জনৈক আজীবিকের বিশেষ প্রতিপত্তি। যথাপূর্বং তথাপরং জ্যোতিষীরাই বহুক্ষেত্রে রাজা ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। বৃগপুরাণের প্রমাণেও অশোকের পরবর্তী মৌর্যগণের অধঃপতনের জন্ম তাঁদের ধর্মের নামে অধ্যাচরণই দায়ী।

পালি মহাপরিনিঝানস্থতন্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ভবিষ্যতে পাটলিপুত্রের তিন কারণে বিপদ্ হতে পারে, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন কিংবা অন্তর্জোহ। সে যে কখন ঘটেছিল তা এখনও আমরা জানিনে, অশোকের পূর্বে কিংবা পরে।

আমার মতে সাম্রাজ্যবিশেষের উত্থানপতন প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ।
বেমন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যতই সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন
করা হোক না কেন মৃত্যু অবগুম্ভাবী, তেমনি সাম্রাজ্যবিশেষেরও
অবসান অবধারিত। বহু পুরাতন রাজবংশের পরিণাম আলোচনা
করে অপ্রাসিদ্ধ ঐতিহাসিক দার্শনিক ইবনা খালদূন তাঁর মকদিমা
গ্রন্থে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেমন ব্যক্তির পরমায়ু ২২০ বছর,
রাজবংশের প্রকৃত স্থায়িত্বকালও তাই। প্রথম তিন পুরুষের
আমলে রাজত্ব বেশ চলে, তৃতীয় পুরুষে তা চরমে পৌছে, পঞ্চম
পুরুষের পর থেকে অধঃপতন ঘটতে থাকে।

অশোকের সময়ে মোর্য সামরিক শক্তি অব্যাহত ছিল। তাঁর এয়োদশ গিরিলিপিতে দেখি কলিঙ্গজয়ের পাঁচ বছর পরেও তিনি তাঁর কোব-দণ্ড-বলজনিত প্রভাব বা প্রভুশক্তি বিষয়ে সচেতন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উপদ্রবকারী আটবিকগণকে সমূচিত দণ্ড দিয়ে তিনি পরে তাঁর অনিচ্ছাক্বত কার্যের জন্ম অন্থতাপ জানাচ্ছেন আর নিজের প্রভাব দারা শাসাচ্ছেন 'ভদ্র হয়ে চল, নচেৎ হত্যা করা হবে'। তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা হঁয়েছিল তা তাঁর কোনো লিপি থেকে প্রমাণিত হয় না। পূর্বপ্রান্তে আশ্দ্বার কারণ হয়েছিল, প্রমাণ কলিঙ্গে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় সতত্র গিরিলিপি। সম্ভবত তা তাঁর অভিষেকের ৩২তম কিংবা ৩৭ তম বর্ষে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাতে তিনি সমীপবর্তী সামস্তগণকে শাসিয়েছেন এই বলে, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করব আমার বৈর্যের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত'। কাজেই তথন পর্যন্ত তাঁর কোব-দণ্ড-বলপ্রস্থত প্রভূশক্তি অটুট ছিল। তথন তাঁর পূত্রগণ শুধু যে বয়স্ব হয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা প্রান্তীয় প্রদেশসমূহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ্ সহ উপরাজার কার্যভার পেয়েছিলেন। তাঁর রাজ্বের অবসানের পউভূমিতে আমরা এরূপ একটি স্পষ্ট দৃশ্য দেখি তাঁর দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-গিরিলিপিতে।

চতুর্থ গিরিলিপিপ্রসঙ্গে 'ভেরীঘোস' শব্দে রণভেরীর নিনাদ অর্থ হতেই পারে না। 'ভেরীঘোসো অহা ধন্মঘোসো' উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজাহিতৈবী পূর্ব পূর্ব রাজগণের অবলম্বিত ধর্মোৎসব এবং অশোকের অবলম্বিত ধর্মোপদেশ, প্রজাবর্গের ও জনমানবের আশাস্থরপ চরিত্রোন্নতি সাধনের এ তুই উপায়ের কার্যকারিতার পার্থক্য দেখানো। নচেৎ চতুর্থ গিরিলিপি ও সপ্তম স্তম্ভলিপির ভণিতা অংশের কোনো মানে হয় না।

আমার বলবার উদ্দেশ্য সামাজ্যবিশেষের উত্থানপতনের কারণ-গুলির উপরে জাের না দিয়ে ঐতিহাসিকের প্রধানত দেখা উচিত আদর্শবাদী অশােকের ধর্মনীতি ও ধর্মবিজয়পদ্ধতি ভারতসভ্যতা ও মানবসভ্যতার গতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। স্থথের বিষয় প্রবােধচন্দ্র এর স্থাপষ্ট আভাস দিয়েছেন। এ বিষয়ে উপয়ুক্ত আলােচনা ও গবেষণা আজ অবধি হয়নি। আশা ছিল আমি নিজেই পরে এ সমস্থার সমাধানে অগ্রসর হব। আর অধিক লিখে প্রস্তাবনার সীমা অতিক্রম করা উচিত মনে করি না। তবে উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, তুএকটি বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও লেখকের স্বদন্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি আমার কাছে খুবই উপাদের মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি যেভাবে লেখা তাতে এটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। আমি এও আশা করি যে, প্রবোধচন্দ্র অশোক সম্বন্ধে বৃহত্তর গ্রন্থ লিখে সকলকে উপক্বত করবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিচ্ঠালয় ১০ জামুয়ারী ১৯৪৭

बीदिनीयाधित वजु सा



### ভূমিকা

প্রিরদর্শী অশোক প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূর্ত স্বরূপ।
তাঁর চরিত্র ও বাণীতেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।
তিনি যে ধর্ম ও মৈত্রীর বাণী তৎকালীন সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহন করে নিয়েছিলেন তার ফলেই ভারতবর্ষ চিরকালের জন্ম বিশ্বমানবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জাতিবর্ণ- ও ধর্ম-নির্বিশেবে মান্তবের মধ্যে শাস্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ভিত্তির উপরে সর্বভারতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মহৎ জীবনের সাধনা। এই মহাসাধনার শ্বৃতি আজও বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশের চিত্তে উজ্জ্বলরূপে জাগর্রক আছে। র্ছভাগ্যের বিষয় এই যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষের অস্তর থেকে সে শ্বৃতি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিল্পু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সহজে বা স্বন্ধকালে সে বিল্পুরি ঘটেনি। মহৎ জীবনের মহৎ আদর্শ মানবহান্তরক গভীরভাবে উদ্বৃদ্ধ ও স্প্রিরকালের জন্ম প্রেরণাদান না করে পারে না।

অশোকের মৈত্রীসাধনাও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর তিরোধানের অনতিকাল পরে রচিত বৌদ্ধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায়ে জম্বুগণ্ডের যে অধীশ্বর অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং ধর্ম ও সাম্যের দ্বারা রাজ্যশাসন করেছিলেন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রচণ্ড আস্থরিক শক্তির আক্রমণে কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই অশোক অমুতপ্তহৃদয়ে ও-রাজ্যের অধিবাসীদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হলেন। অস্ত্রবিজিত কলিঙ্গে তাঁর এই চিত্তবিজয়ব্রত যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আছে ও-জনপদের প্রাচীন ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কলিঙ্গ প্রায় স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীন কলিঙ্গের চেতবংশীয় জৈন সমাট্ খারবেলের ( গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক) আধিপত্য উত্তরে অঙ্গমগধ ও দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত জৈন নূপতিও তাঁর হাথিগুম্কা লিপিতে 'স্বপাসংভপূজ্ক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই বিশেষণটি যে অশোকের 'দেবানং পিয়ে পিয়দিসি রাজা স্ব পাসংভানি পূজ্য়তি' এই বাণীরই প্রতিগ্রনি তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের অন্ত্রবিজয়ের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেও কলিঙ্গ তাঁর ধর্মবিজয়ের প্রভাবকে সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছিল।

অংশকের ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে জানা যার তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেও তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রভূমিও কলিঙ্গের স্থায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং ওই প্রদেশের সাতবাহনবংশীয় সম্রাট্রগণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সাতবাহন-নৃপতিরা শুধু যে স্বীয় প্রদেশকে মোর্য-সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রিয়দর্শী অশোকের মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ তাঁদের চিত্তকেও জয় করে রাষ্ট্রীয় বিরোধের উধ্বের্ব উদ্ধীত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বংশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ গোতমীপুত্রের (গ্রী ১০৬-১০০) বর্ণনাপ্রসঙ্গে একটি খোদিত লিপিতে বলা হয়েছে যে তিনি ক্বতাপরাধ শক্রজনেরও প্রাণহিংসায় বিমুখ ছিলেন (কিতাপরাধে পি সত্জনে অপানহিসাক্রচি)। এই যে অপ্রাণহিংসাক্রচিতার জয়্য গৌরববোধ,



এটা নিঃসন্দেহেই অশোকের অহিংসাবাণীপ্রচারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ফল।

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনবংশীয় স্মাট্দের প্রতিদ্বদী ছিলেন মালব ( রাজধানী উজ্জয়িনী ) ও স্থরাষ্ট্রের ( কাঠিয়াবাড় ) শকক্ষত্রপ রাজগণ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই বংশের বিখ্যাত রাজা মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামা পশ্চিম ভারতে একটি স্থ্বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। স্থ্রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন গিরিনগরের ( আধুনিক গিরনার ) নিকটবর্তী একটি পর্বতগাত্রে অশোকের কয়েকটি অন্তশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই পর্বতটিরই আরেক অংশে উক্ত রুদ্রদামার আমলে ৭২ শকানে (গ্রী ১৫০) উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। আধুনিক জুনাগড় সহরের নিকটে অবস্থিত বলে এই পর্বতলিপিটি জুনাগড়লিপি নামে খ্যাত হয়েছে। এই লিপিটিতে মৌর্যস্থাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নাম স্কুপ্তিভাবেই উল্লিখিত আছে। এই লিপি থেকে জানা যায় চক্রগুপ্ত মোর্যের রাষ্ট্রয় পুয়াগুপ্ত গিরিনগরের অদ্রে অদর্শন নামে একটি বৃহৎ তড়াগ নির্মাণ করান। অশোকের পরে (মতান্তরে অশোকের আমলে) যবনরাজ তুবাক্ষ একটি বাঁধ ও কয়েকটি প্রণালীর দারা তড়াগটিকে অলংকৃত করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দিতীয় শতকের মধ্যভাগে ওই বাঁধটি প্রবল ঝটিকায় বিনষ্ট হলে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার আদেশে সেটি পুনর্নিমিত হয়। দেখা যাচ্ছে রুদ্রদামার আমলে চক্রপ্তপ্ত তথা অশোকের নামই যে শুধু ভারতবাসীর মনে স্কুম্পষ্টভাবে জাগরুক ছিল তা নয়, তাঁদের স্তিবিজড়িত কীতিও তথন পর্যন্ত অকুগ্লভাবেই বিজ্ঞমান ছিল এবং সেই কীতিকে রক্ষা করবার আকাজ্ফাও তথনকার দিনে যথেষ্ট প্রবল ছিল। মৌর্যসমাট্দের আদর্শও তৎকাল পর্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রেরণা জোগাতে বিরত হয়নি বলেই মনে হয়।

বিদেশাগত শকজাতীয় রাজারাও এই সময়ে ভারতীয় সংশ্বৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাতবাহন সমাট্দের স্থায় শকক্ষত্রপরাও রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে গর্ববাধ করতেন। জুনাগড়লিপিতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামা সর্ববর্ণের রক্ষক এবং রাহ্মণ্য ধর্মবিজ্ঞয়ের আদর্শ অমুসারে 'ভ্রম্বাজপ্রতিষ্ঠাপক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত সংগ্রামদক্ষতাও তাঁর কম ছিল না। উক্ত লিপিতেই বলা হয়েছে 'অভিমুখাগতসদৃশশক্র'র প্রতি 'প্রহরণবিতরণে' তিনি বিমুখ ছিলেন না। এই উক্তি ভারতবর্ষের অভিমুখাগত বিজিগীয় সেলুকসের প্রতিরোধকারী চক্রগুপ্তের আদর্শের কথাই শ্বরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই মুর্ধর্ষ শকনুপতিও সংগ্রামক্ষেত্রের বাইরে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন 'আপ্রাণোচ্ছাসাৎ-পুরুষবর্ধনিবৃত্তিক্বতসত্যপ্রতিক্র'। এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণ থেকে মনে হয় গৌতমীপুত্র সাতবাহনের স্থায় শক্মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার চিত্তেও অশোকের অবিহিংসানীতির প্রভাব যথেষ্ঠ সক্রিয় ছিল।

তারপর গুপ্তযুগের ইতিহাসে দেখি সমাট্ সমুদ্রগুপ্ত (আরুমানিক ৩৩০-৩৮০) অশোকেরই একটি ধর্মস্তন্তের গাত্রে স্বীর কীর্তিকাহিনী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এই লিপিটি আজকাল সমুদ্রগুপ্তের এলহাবাদ-প্রশক্তি নামে খ্যাত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের প্রপৌত্র স্কন্দগুপ্তের আমলেও (৪৫৫-৪৬৭) গিরিনগরের পর্বতগাত্রে অশোকের ধর্মলিপির (তথা রুদ্রদামার প্রশন্তির) অদূরেই একটি প্রশক্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি এখন স্কন্দগুপ্তের জুনাগড়প্রশক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু সেময়ে অশোকের ধর্মলিপিগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তখনও অশোকের মহৎ কীর্তির কথা জনসাধারণের শ্বৃতিতে অনির্বাণ দীপ্তিতেই বিভ্যমান ছিল, তার

প্রমাণ চৈনিক পরিবাজক ফা হিয়ানের বিবরণ। খ্রীষ্টায় পঞ্চম শতকেও মগথে অশোকের আমলের বিশাল রাজপ্রাসাদ তথা তৎকালীন চিকিৎসালয়গুলি দেখে ফা হিয়ানের হৃদয় বিশয় ও শ্রহ্মায় পূর্ণ হয়েছিল। এই চিকিৎসালয়গুলি যে অশোকের রুয় মায়ুষ ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থারই ঐতিহাসিক পরিণতি তাতে সন্দেহ নেই।

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষ্য নাটকে (আহুমানিক পঞ্চম শতক) বর্ণিত চন্দ্রগুপ্রমোর্থকত্ব মগধাধিকারের কাহিনী থেকে অহুমান করা যার যে, অশোকমোর্যের কথাও তৎকালে লোকসমাজে বিশ্বত হরে যায়নি। বস্তুত তৎকালীন ভারতীয় এবং সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে অশোকশ্বতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দিব্যাবদান (চতুর্থ শতক) নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষত তার অশোকাবদান নামক প্রাচীন অংশ, থেকে বোঝা যায় গুপ্তসমাট্গণের রাজস্বকালে অশোকের ইতিহাস অবিক্বত না থাকলেও তাঁর মহত্ত্বের প্রভাব নিষ্ক্রিয় ছিল না। দীপবংস (চতুর্থ শতক) এবং মহাবংস (পঞ্চম শতক) নামক পালিভাষায় রচিত সিংহলের প্রতিহাসিক কাব্যন্থটিতেও অশোকের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীর প্রতিহাসিক মূল্য খুব বেশি নয়। কিন্তু সে সময়েও স্কুল্র সিংহলের অধিবাসীরাও যে অশোকের আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করত সে কথা এই কাহিনী থেকেই প্রমাণিত হয়।

অতঃপর পুয়ভৃতিবংশীয় সমাট হর্ষবর্ধন ও চৈনিক মনীবী হিউএছসাঙের (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ ) কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। হর্ষবর্ধন অশোকের আদর্শে কতথানি অমুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং হিউএছসাঙ ভারতবর্ষের সর্বপ্রাস্তে অশোকের স্মৃতিবিঞ্জড়িত কত স্তম্ভ ও স্থূপ দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভারতবিবরণে বর্ণিত আছে। কিন্তু হিউএই-সাঙ্কের বিবরণ থেকে মনে হয় সম্ভবত তৎকালেই অশোকের ধর্মলিপিগুলি ভারতীয়গণের কাছে ছর্বোধ হয়ে গিয়েছিল। নতুবা অস্তত কতকগুলি অশোকলিপির মর্ম উক্ত বিবরণে অবগ্রহ পাওয়া যেত বলে মনে করা যায়। সপ্তম শতকের উত্তরাধে আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্লবেশী মূর্তি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় অশোকের চরিত্র ও আদর্শ দেশের শ্বৃতিতে তখনও অম্পষ্ট হয়ে যায়নি।

গ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেও যে অশোকের পুণ্যস্থৃতি ভারতীয় হৃদয়
থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বারাণসী ও কায়ৢকুজের
গাহড়বালবংশীয় নূপতি গোবিন্দচক্রের (১১১৪-১১৫৪) সারনাথশিলালিপি থেকে। গোবিন্দচক্র ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিষ্ঠাবান্
অন্থরাগী। কিন্তু তিনি বৌদ্ধর্মের প্রতিও বিরূপ ছিলেন না।
তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জয়্ম একাধিক সংঘারাম ও বিহার
নির্মিত হয়েছিল। কুমারদেবী ও বাসস্তদেবী নামে তাঁর তুইজন
মহিরী ছিলেন বৌদ্ধ। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় কুমারদেবী
ধর্মাশোক নরাধিপের আদর্শে অন্থপ্রাণিত হয়ে সারনাথে একটি নবনির্মিত বিহারে ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত বুদ্ধমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
সম্ভবত এটিই ভারতবর্ধের ইতিহাসে অশোকস্মৃতির শেব নিদর্শন।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপত্যশিল্পরসিক স্থলতান ফিরুজ তুঘলক আমবালা জেলার অন্তর্গত তোপরা নামক স্থানে অশোকের একটি স্তম্ভ দেখে তার শিল্পসৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং ১৩৫৬ সালে তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু কণ্ঠে এটিকে তোপরা থেকে দিলিতে স্থানাস্তরিত করেন। এখনও সেটি ওখানে অক্ষতভাবেই বিছমান আছে।
ফিরুজ শাহ পরে মীরাট থেকেও আরেকটি অশোকস্তম্ভ দিল্লিতে
আনরন করেন। এই স্তম্ভটি পরবর্তী কালে গুরুতর আঘাত পেরে
টুকরো টুকরো হরে যায়। ১৮৬৭ সালে এই টুকরোগুলিকে জোড়া
দিয়ে স্তম্ভটিকে দিল্লিতে তার পূর্বের জায়গাতেই পুনঃস্থাপন করা
হয়। এখনও সেটি সেখানেই আছে। যাহোক, ফিরুজ শাহের
আমলে ছটি অশোকস্তম্ভ দিল্লিতে স্থানাস্তরিত হলেও তৎকালে
স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপি পাঠ করা দ্রের কথা, এ ছটি যে অশোকের
নির্মিত একথাটিও কেউ জানতেন না। এভাবে অশোকের স্থতি
ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে (১৬০৫)
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে পূর্বোক্ত এলাহাবাদস্তম্ভের গাত্রে তাঁর
পূর্বপুরুষদের নাম উৎকীর্ণ করা উপলক্ষ্যে অশোকের হুটি লিপিকে
যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে তাতে একান্ত নির্মিতাই প্রকাশ পেয়েছে।

এই সপ্তদশ শতক থেকেই অশোকের কীতির প্রতি রুরোপীয়গণের দৃষ্টি আরুষ্ঠ হয়। তখন থেকে তাঁরা এবিষয়ে ক্রমণ অধিকতর আগ্রহান্বিত হতে থাকেন এবং তাঁদের আগ্রহেই কালক্রমে অশোকের কীতি ও ইতিহাসের উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরও এ বিষয়ে দীর্ঘকাল অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে Quaint Tom Coryate তোপরা থেকে আনীত দিল্লির প্রস্তরস্কুটকে পিতলের তৈরি বলে ত্রম করেছিলেন। স্কুণাত্রের আশ্চর্য মন্থণতা ও চাকচিক্যই এই ত্রান্তির হেতু। উনবিংশ শতকের গোড়াতে বিশপ হিবারও এটিকে ঢালাই করা ধাতুর তৈরি বলে বর্ণনা করেন।

উনবিংশ শতকেই য়ুরোপীয় প্রতাত্ত্বিকগণ অশোকের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অস্তত ১৮০৪ সাল থেকে বর্তমান

সময় অবধি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহিধুর এবং পেশোয়ার থেকে ভুবনেশ্বর পর্যস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশটি স্থানে পর্বত- বা স্তম্ভ-গাত্রে কিংবা শিলাফলকে উৎকীর্ণ অশোকের বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত অশোকের বত্রিশটি লিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একই স্থানে একাধিক লিপি এবং একই निशि वह विजिन्न ज्ञातन छे९कीर्ग इत्याह । अपिक व्यापक हिमाव করলে অশোকের লিপিসংখ্যা হয় একশো চুয়ান। তার মধ্যে প্ৰেরোটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২৯ সালে শ্রীবৃক্ত অন্থ ঘোষ কর্তৃক মাদ্রাজ প্রদেশের কুরমুল জেলায় য়েরাগুড়ি নামক স্থানে, এবং ছুটি আবিদ্ধৃত হয়েছে ১৯৩১ দালে শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও শাস্ত্রী কতু ক হায়দরাবাদ রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার উত্তরতীরে পালকিগুণ্ডু ও গ্রীমঠ নামক স্থানে। এই সমস্ত বিশ্বত লিপি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হল বটে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এগুলির পাঠোদ্ধারও সহজ্বসাধ্য ছিল না। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই রুরোপীয় মনীবীরা অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে ত্রতী হন। বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে ইংরেজ মনস্বী জেমস প্রিনসেপ শিলাগাত্রস্থ মৃক লিপি থেকে অশোকের বাণী উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত অশোকের লিপিকে অবলম্বন করে নিরম্ভর যে অজস্র গবেষণা চলছে তার সন্ধান নিলে বিক্ষিত হতে হয়। বস্তুত অশোক সম্বন্ধে যত গবেষণা-আলোচনা হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্ত কোনো ক্ষেত্রেই তত আলোচনা হয়নি। বাঁদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে অশোকের চরিত্র ও বাণী দীর্ঘকালের বিশ্বৃতি থেকে উদ্ধার লাভ করে আধুনিক মান্থবের চিতকেও মুগ্ধ করছে তাঁদের মধ্যে প্রিনসেপের পরেই সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, এমিলি সেনার, জি ব্যুলার,

ভিনসেণ্ট শ্বিথ, এফ ডব্ল্য়ু টমাস, ই হুণ্ট্শ্, দেবদন্ত রামক্ষ্ণ ভাতারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার, বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি মনস্বীদের নাম বিশেষভাবে শ্বরণীয়।

এই দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে শুধু যে অশোকের বিস্তৃত জীবনকাহিনী ভারতবর্ষের জাতীয় স্থৃতিতে নব দীপ্তিতে প্নক্ষজীবিত হয়েছে তা নয়, তাঁর চরিত্রই ভারতইতিহাসের মহন্তম ও উদ্ধালতম চরিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক (J. M. Macphail) অশোকচরিত্রকে হিমালয়ের তৃঙ্গশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

In the history of ancient India, the figure of Asoka stands out like some great Himalayan peak, clear against the sky, resplendent in the sun, while the lower and nearer ranges are hidden by the clouds.

এই উক্তির সত্যতা অবগ্র স্থীকার্য। বস্তুত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ভূমিকায় হিমালয়ের যে স্থান, তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় অশোকেরও সেই স্থান। তাঁর চরিত্রের উত্তুপ্প মহিমা ভারতইতিহাসের শিরোভাগে অবস্থান করে শুধু যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে চিরকালের জগ্ন আশ্রম দিয়েছে তা নয়, ভারতীয় গৌরবকেও জগতের কাছে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বস্তুত অশোকের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও জাতীয় জীবন তার চরম সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সে সার্থক্যের মহিমা আজও অনতিক্রান্ত রয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকের চরিতকথাই ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই ইংরেজি তাবায়। তুঃখের বিবয়
বাংলা ভাষায় অশোক সম্বন্ধে খুব কম আলোচনাই হয়েছে। দীর্ঘকাল
পূর্বে (১৮৯২ সালে) রুয়্ধবিহারী সেন অশোকচরিত-রচনার যে ধারা
প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী কালে তা যথোচিতভাবে অমুস্ত হয়নি।
এ বিবয়ে যে কয়্রখানি বাংলা বই আছে (গ্রন্থানের প্রমাণপঞ্জী'
দ্রষ্টব্য) তার একখানিও নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা আধুনিকতম গবেষণার
পূর্ণপরিচায়ক নয়। বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের এই দীনতা
অস্বীকার করা য়ায় না। এইজ্য়্যই বর্তমান গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাতেই
রচিত হল।

কিন্তু এখনও বাংলা ভাষায় অশোকের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাব রইল। কেননা বর্তমান গ্রন্থে অশোকের ইতিহাস বা জীবন-কথার সমস্ত দিক্ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। অশোকচরিত্রের যে দিক্টি তাঁকে সব চেয়ে বেশি মহত্ত্ব দান করেছে, এই গ্রন্থে শুধু সেই দিক্টাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মহৎ ধর্মনীতির জ্ঞাই তিনি জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গৌরনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতিও প্রতিষ্ঠিত ছিল ধর্মনীতির উপরে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েও তাঁর ধর্মনীতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্ত দেখা যায়। স্কুতরাং এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান সময়ে ধর্মসম্প্রদায়গত বিক্লমতার দারা ভারতবর্ষের জাতীয় তথা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ্শোচনীয়ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অশোকের আদর্শ হয়তো এই সমস্থার সমাধানে কিছু সহায়তা করতেও পারে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করে তাকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করা চাই। কিন্তু কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করলে ইতিহাসের

আশ্রয়ভূমিকেই বিনষ্ট করা হয়। ঐকান্তিক নিরপেক্ষতা সহকারে সত্যান্তুসন্ধানই ইতিহাসচর্চার তথা ঐতিহাসিকের একমাত্র লক্ষ্য। সেই সত্যের আলোকে বর্তমানের পথ নির্দেশ করা হচ্ছে তার ব্যাবহারিক দিক; কিন্তু সে দায়িত্ব ঐতিহাসিকের নয়, জননায়কের।

অশোকের ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির যথার্থ স্বরূপনির্ণয়ই এই গ্রন্থরচনার লক্ষ্য। স্থতরাং স্বভাবতই আধুনিক গবেষণারীতির অমুসরণে পরবর্তিকালীন সমস্ত অনির্ভরযোগ্য কিংবদস্তী বর্জন করে একমাত্র অশোকলিপিগুলিকেই আলোচনার মুখ্য উপাদানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বলা निष्धां साजन य, এই গ্রন্থে পূর্বগামী গবেষকগণের মতামতের পুনরুক্তিমাত্র করা হয়নি। নৃত্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও নৃতন তথ্যের আলোকে অশোকামুশাসনের ব্যাখ্যা তথা ঐতিহাসিকদের মতামতের পুনবিচার করা হয়েছে। অশোকের ধর্মবিজয়নীতি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে পুনরালোচনা করে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেগুলিই এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। তাছাড়া তৎকালীন ইতিহাসের এমন কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি যে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে জানি না। বলা বাহুল্য এরকম আলোচনায় পূর্বগামীদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটা অনিবার্য। বিশেষজ্ঞদের অভিমতও বহু ক্ষেত্রেই পরম্পরবিরোধী। বর্তমান আলোচনায় স্বভাবতই কোনো কোনো বিষয়ে এসব অভিমতকে অল্লাধিক পরিমাণে সমর্থন বা খণ্ডন করে সত্যামুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়েছে। পারম্পরিক মতবাদের এরকম বিচারের দারাই ক্রমশ মতভেদ ঘুচে গিয়ে সর্ববাদিসশ্বত স্ত্যনির্ণয়ের পথ সরল হয়ে আসে। বিভিন্ন মতবাদের অস্পষ্ঠতা ও জটিলতার মধ্যে সত্যের পথকে অস্তত কিছু পরিমাণে আলোকিত

করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। এই গ্রন্থ যদি স্থবীর্ন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, অমুসন্ধিৎস্থদের চিত্তে চিস্তার উদ্রেক করতে এবং সাধারণ পাঠকের মনে অশোক সম্বন্ধে আগ্রন্থ সঞ্চার করতে কিছুমাত্র সহায়ক হয় তা হলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। নৃতন দৃষ্টিতে প্রোচীন ইতিহাসের প্রন্বিচার সহজসাধ্য নয়। এরক্ম বিচারে অনবধানতাজাত বা অস্তবিধ ক্রেটি ঘটা থুবই সম্ভব। সহ্লম্য পাঠক ও সমালোচকগণ যদি এজাতীয় ভুলক্রটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হলে বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব।

এই পুস্তকের চারটি অধ্যায়ই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমটি পূর্বাশায় (১৩৫২ আশ্বিন) এবং বাকি তিনটি বিশ্বভারতী-পত্রিকায় (১৩৪৯ ভাদ্র এবং ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন ও কাতিক-পৌষ)। গ্রন্থাকারে সংকলনকালে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হল। অশোকচরিত্রের বিভিন্ন দিকের বিচার উপলক্ষ্যে যেসৰ উপাদানপুত্তক ও প্ৰবন্ধাদি ব্যবহৃত হয়েছে সেসমন্তই যথাস্থানে পাদ্দীকান্নপে উল্লিখিত হল। অপেক্ষাকৃত সহজ্বভা যেস্ব প্সতক অশোকের বাণী ও ইতিহাসের আলোচনা পাওয়া যায়, গ্রন্থের অনুবঙ্গ বিভাগে প্রমাণপঞ্জী অংশে সেগুলির নাম তালিকাকারে প্রকাশ করা গেল। তাছাড়া গ্রন্থের আরম্ভে অশোকের রাষ্ট্রসাম্রাজ্য ও ধর্ম-সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র এবং শেষে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকাও দেওয়া গেল। আশা করি তাতে বইটি ব্যবহার করার পক্ষে কিছু সহায়তা হতে পারে। বৎসরাধিক কাল পূর্বেই বইটি যন্ত্রস্থ হয়েছিল এবং মূল বইএর মুদ্রণকার্য গত আবাঢ় মাসেই সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তারপরে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয় তার ফলে বহটি যথান্ময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি।

স্থান্ত প্রতি সমৃচ্চ শিখর, ধবলগিরি ও কাঞ্চনজ্জ্বা, প্রাচীন কালের রাজভিক্ প্রিয়দর্শী অশোক এবং আধুনিক কালের ভিক্ষুরাজ মহাত্মা গান্ধী। উভয়ের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা এক, সর্বলোকহিতরত তাঁদের লক্ষ্য, এবং ধর্ম ও মৈত্রীর পতাকাহন্তে বিশ্বচিত্তবিজয় তাঁদের সাধনা। উভয়ের প্রাচরিত ও মহৎ আদর্শকে আশ্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষ একই কেন্দ্রে সংহত হয়ে অপূর্ব ঐক্য লাভের তুর্লভ স্থযোগ পেয়েছে। বস্তুত এই ছুইজনেরই চারিত্রিক আভায় ভারতীয় ঐতিহ্য চিরকালের জয়্ম উজ্জ্ল হয়েছে, আর তাঁদেরই জীবনসাধনার ফলে ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বজগতের সশ্রম দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের এই ছুই মহাব্যক্তির একজনের সমকালে বিম্মান থাকা একটা তুর্লভ সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রদ্ধাবিনশ্রচিত্তে একথা স্মরণ করে এই সামান্ত প্রক্রখানি মহাত্মা গান্ধীকেই শ্রদ্ধার্যারূপে উৎসর্গ করলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় ঘাঁদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি তাঁদের সকলকেই ক্বজ্ঞচিত্তে শ্বরণ করছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কলকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের পালিসাহিত্যের অধ্যাপক্ ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াকে। বিশ্ববিচ্ছালয়ে তাঁর কাছেই অশোকের লিপি অবলম্বনে তৎকালীন ইতিহাসবিচারে দীক্ষালাভের সোভাগ্য হয়েছিল। তিনি বেভাবে তাঁর এই ছাত্রকে সমকক্ষরূপে গণ্য করে অশোকামুশাসনের দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন তাতে শুধু যে জ্ঞানলাভের দিক্ থেকেই উপকৃত হয়েছি তা নয়, তাঁর উদার সহৃদয়তায়ও মুগ্ধ হয়েছি। অল্প কিছু দিন হল Inscriptions of Asoka এবং Asoka and His Inscriptions নামে তাঁর ছটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থতাত্ত্বিক জ্ঞানের অফুরস্ক ভাণ্ডার এবং অশোকের স্থায়

বিরাট্ প্রনের যোগ্য ঐতিহাসিক অর্য্য। তাঁর এছটি গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক জগতে দীর্ঘকাল অশোকবিদয়ক গবেষণার চরম নিদর্শন ও প্রামাণিক আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তৃঃথের বিষয় 'ধর্মবিজয়ী অশোক'এর মূল অংশের মুদ্রণকার্য শেষ হয়ে যাবার পরে তার দিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাই এই পুস্তকে অধ্যাপক বড়ুয়ার মূল্যবান্ মতামতের পর্যালোচনা করার স্প্রযোগ পাইনি। স্প্রথের বিষয় তাঁর অধিকাংশ অভিমতই আমার সিদ্ধান্তের অমুকূল এবং কোনো মুখ্য বিষয়েই তাঁর সঙ্গে গুরুতর মতপার্থক্য হয়নি। যাহোক, শ্রদ্ধের অধ্যাপক মহাশয়ের সহায়তা থেকে আমি একেবারে বঞ্চিত হইনি। তিনি সানন্দে এই পুস্তকটির একটি প্রস্তাবনা লিখে দিয়ে এটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রের অধিকতর শ্রদ্ধান ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। যে যে বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত পোরণ করেন উক্ত প্রস্তাবনায় সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। আশা করি তাতে সত্যসন্ধিৎসার পথ স্পগম হবে।

মেহভাজন বন্ধু শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও আগ্রহেই বইটি
পূর্বাশা গ্রন্থনালয় থেকে প্রকাশিত হল। বইটির সর্বপ্রকার অঙ্গসেষ্ঠিবসম্পাদনের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগের
শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছে নানা বিষয়ে স্ক্রন্জনোচিত পরামর্শ ও
সহায়তা পেয়েছি। শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার
অভিপ্রায় অনুসারে অশোকবাণীর ব্রাহ্মীলিপি-অংশ এবং মানচিত্রখানি
এঁকে দিয়েছেন। প্রফ্রসংশোধন ও নির্দেশিকাসংকলন প্রভৃতি নানা
বিষয়ে আলার সোদরপ্রতিম ছাত্র ও সহ্বর্মী শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেনের

সহযোগিতা পেয়েছি। আমার পুত্র শ্রীমান্ নীপংকর সেন নির্দেশিকার নামচয়ন, অশোকবাণীর ব্রাহ্মীপ্রতিলিপি রচনা ও অন্ত কোনো কোনো বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ২৭ মাঘ ১৩৫৩

व्यदाधहत्य जन



#### অশোকের বাণী

ধংমে সাধু। কিয়ং চু ধংমে তি ? অপাসিনবে বহুকয়ানে দয়া দানে সচে সোচয়ে।

ধর্মই সাধু। কিন্তু এই ধর্ম কি ? অপুণ্যবিমুখতা কল্যাণপরায়ণত।
দয়া দান স্ত্য ও পবিত্রতাই ধর্ম।

362 JOH T D EIP80

ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস।
শীলহীনের ধর্মাচরণও হয় না।

ইমানি আদিনবগামীনি নাম অথ চংডিয়ে নিঠ্লিয়ে কোধে মানে ইস্থা।

চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা ক্রোধ মান ও ঈর্ধ্যা অপুণ্যের হেতু।

নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা। সর্বলোকের হিত্যাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই। † বা ২+1 के १३+३ + বা ১ ১ ২+1 + ३८ कनां । ত্বা আদিকরো কলাণ দা ত্বরং করোভি। কল্যাণসাধন হুমর। যিনি আদিকল্যাণরুৎ তিনি ত্রংসাধ্যসাধনই করেন।

হিল্ট ব দটভতিতা চ খুচা বাটঃ। বিপঁড়ে তঁ কি দাখে স্ত্ৰম ভাব্ৰপ্ৰক্ৰা ৰ প্ৰপণ্ড প্ৰদেশ প্ৰম শাস্তি মশ্বদে ভাব্ৰপ্ৰক্ৰা ৰ প্ৰদিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমিশ্ব প্ৰমান্ত মান্ত মান্

যার সংযম ভাবভদ্ধি ক্বতজ্ঞতা ও দৃঢ়নিষ্ঠা নাই, বিপুল ধনের দাতা হলেও সৈ নীচপ্রকৃতি।

ण्डि ज्ञारियः मानः बार्यियः बःममानः बःममःखर्वा वा पद्चे प्राप्तः हा. प्राप्तः प्रतिष्ठाः प्राप्तिः प्रापतिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्तिः प्रापतिः प्र

ধংমসংবংধো বা। ধর্মদানের ভায় দান নাই, ধর্মমিলনের ভায় মিলন নাই, ধর্মসম্বনের ভায় সম্বন্ধ নাই।

াম: ф RTAY RET ব D.RRET

धर्मविष्यस्ट मूथा विषय ।

আৎপপাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে অপকরণন্দি। য়ো হি কোচি আৎপপাসংডং পূজয়ভি পরপাসংডং বা গরহতি সো চ পুন তথ করাতো আৎপপাসংডং বাঢ়তরং উপহনাতি।

অকারণে স্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত নয়। যিনিই স্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করেন তিনি স্বসম্প্রদায়েরই গুরুতর ক্ষতি করেন।

পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন। এবং করুং আংপপাসংডং চ বঢ়য়তি . পরপাসংডস চ উপকরোতি।

পরসম্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা করা উচিত। যিনি তা করেন তিনি স্বসম্প্রদায়কেও উন্নত করেন, প্রসম্প্রদায়েরও উপকার করেন। সমবায়ো এব সাধু। কিংতি, অংঞমংঞস ধংমং স্রুণারু চ স্থুস্থুসের চ।

পারস্পরিক নিলনই সাধু। কেন না, তাতে পরস্পরের ধর্মনীতি জানা যায়, জানার আগ্রহও হয়।

ት ሃኒሳ□ ታ.<mark>የ</mark>ገያዋ ፣ ፲ታ.የገያዋ ዋK <mark>ያዋ</mark>፤ያ

সারবঢ়ী অস সবপাসংভানং। সবপাসংভা বহুস্রুতা চ অসু কলাণাগমা চ অসু।

সৰ সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি হোক। সব সম্প্রদায়ই বহুধর্মজ্ঞ ও কল্যাণপরায়ণ হোক।

## অশোকপ্রশস্তি

চৰুবতী অহুং রাজা জন্মগণ্ডস্ম ইস্মরো।
মুদ্ধাভিদিত্তো খতিয়ো মনুস্মাধিপতী অহুং
অদণ্ডেন অসপ্থেন বিজেয়া পঠবিং ইমং
অসাহদেন ধন্মেন সমেনমনুসাদিয়া,
শন্মেন রজ্জং কারেছা অন্মিং পঠবিমণ্ডলে
মহদ্ধনে মহাভোগে অভ্টে অজায়িসং কুলে
সক্রকামেহি সম্পন্নে রভনেহি চ সতুহি।

—অঙ্গুত্রনিকায়, অব্যাকতবগ্গ

তাৎপর্য: জমুখণ্ডের অধীশ্বর এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়; মহাধনী মহাভোগী সপ্তরত্ন- ও সর্বকাম-সম্পন্ন আঢ্য কুলে তাঁর জন্ম। তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা, আর রাজ্যশাসন করেছিলেন অপীড়ন ধর্ম ও সম নীতির দ্বারা।

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাট্ অশোকের মহাবাণী কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে আহ্বান করিয়াছে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বৃদ্ধ মানবের জ্ঃখনিবৃত্তির পথ আবিদ্ধার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই প্রম্মঙ্গলের শ্বরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। Asoka made Buddhism a world religion, not by adding to, or modifying or improving on, it, but by emphasising the elements of universality that it had always contained. He realised and acted on the truth that true religion is personal and spiritual, not a matter of ceremonial or of ritual, but of conviction and conduct. He rose above all distinctions of race. Remote as he is from us in point of time, we feel that his life has enriched ours.

J. M. Macphail

He is the only military monarch on record who abandoned warfare after victory. He made— he was the first monarch to make— an attempt to educate his people into a common view of the ends and way of life. Asoka worked sanely for the real needs of men. From the Volga to Japan his name is still honoured. More living men cherish his memory today than has ever heard the names of Constantine or Charlemagne.

H. G. Wells

A state can be based on non-violence, that is, it can offer non-violent resistance against a world combination based on armed force. Such a state was Asoka's. The example can be repeated. But the case does not become weak even if it be shown that Asoka's state was not based on non-violence.

M. K. Gandhi

## স্থৃচি

| ع           |
|-------------|
|             |
| १७          |
| ₹₹          |
| ₹           |
|             |
| ,           |
| 99          |
|             |
| (3)         |
| 9€          |
|             |
| 222         |
| 220         |
| 250         |
| স্থচনা মুখে |
| গ্রন্থ      |
|             |

## ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি





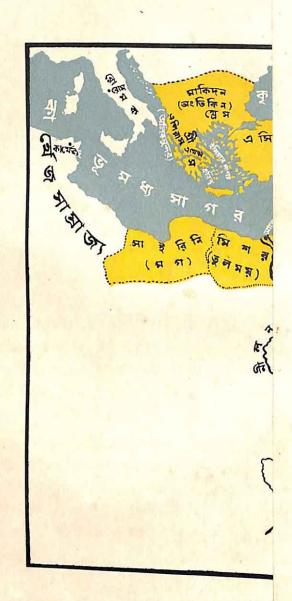



পৃথিবীর ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকটি একটি বিস্ময়কর যুগ বলে গণ্য হয়ে থাকে। নানা দিক্ থেকেই এই শতকটির ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট শ্বিথ বলেছেন, The sixth century B. C. was a time when men's minds in several widely separated parts of the world were deeply stirred by the problems of religion and salvation 15 এই শতকেই চীনবর্ষে খংফুংসে (ইংরেজি উচ্চারণ মারকতে বাঁকে আনরা সাধারণত কনক্যুসিয়াস নামে জানি ) এবং লাওৎসে, ভারতবর্ষে গৌতম বৃদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর, আর ইরানে জরগুই ( এঁর আবিভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে ) আবিভূত হয়েছিলেন। এতগুলি মহাপুরুষের যুগপৎ আবিভাবের ঐতিহাসিক গৌরব কম নয়। কিন্ত ধর্ম চিন্তা এবং ধর্ম প্রবর্ত নই উক্ত শতকের একমাত্র গৌরব নয়। রাষ্ট্রচিন্তা এবং দিগ্বিজয়ের মহিমাও এই যুগকে কম বিশিষ্টতা দান করেনি। যে প্রজাতত্ত্বের গৌরবে যুরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গৌরবান্বিত, এই শতকেই সোলোন ও ক্লাইস্থিনিসের চেষ্টায় এথেন্সের নগরশাসনতত্ত্বে তার প্রথম ফ্চনা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আর্থ-দিগ্বিজয় এবং আর্থসামাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্থচনাও হয় এই সময়েই। আর্থ-ইতিহাসের এই বাহুবলগৌরবের কেন্দ্র ছিল ইরান। ইরানস্মাট্ কুরুষ ( খ্রী পূ ৫৫৮-৫৩০ ), কদুষ (৫৩০-৫২২ ) এবং দাররবে । ৫২২-৪৮৬) স্বীয় বাহুবলে যে বিশান আর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

5

oxford History of India, 7 851

তৎকালীন ইতিহাসে তার তুলনা নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই যুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র ছিল তিনটি—গ্রীস, ইরান ও ভারতবর্ষ। এই তিন দেশে আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তিনটি বিশিষ্টরূপে—গ্রীসে রাষ্ট্রচিন্তা ও ডিমক্রেসির প্রতিষ্ঠায়, ইরানে দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যস্থাপনে এবং ভারতবর্ষে তত্ত্বচিন্তা ও ধর্মপ্রবর্তনে।

ইরানে আর্যশক্তির অভ্যুদয়ের পূবে ছিল অনার্য আসিরীয় অর্থাৎ অস্তর শক্তির ছর্দ স্তি প্রতাপ। তথনকার দিনে দিগ্বিজয়ী অস্তরদের সামরিক শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং তাদের সাম্রাজ্য ছিল দিগন্তবিস্তৃত। কিন্তু আর্ফাক্তির অভ্যুত্থানের ফলে হুর্ধর্য অস্ত্রসাদ্রাজ্যের পতন ঘটল। এটিপূর্ব সপ্তম শতকের একেবারে শেষভাগে বিশাল অস্তরসাম্রাজ্য নবোদিত আর্থশক্তির পদানত হল। বিজয়ী ইরানী আর্থরা পরাজিত অস্থরদের কাছ থেকে যে সমরপ্রতিভা ও দিগবিজয়নীতির উত্তরাধিকারী হল তার ঐতিহাসিক প্রভাব স্থদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আর্যরা সমগ্র অস্ত্রসাত্রাজ্য অধিকার করেও ক্ষান্ত হল না, তার পরিধিকে দিকে দিকে সম্প্রসারিত করতে উন্নত হল। হথামনিসীয় (Achaemenian) বংশের প্রথম তিন জন সম্রাটের আমলেই আর্যসামাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। প্রথম সম্রাট্ট কুরুষ (Cyrus) পশ্চিম দিকে এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্তস্থিত যবনরাজ্যগুলিকে পরাভূত করেন এবং পূর্বদিকে কাবুল নদীর তীরস্থিত জনপদসমূহকে স্বীয় সাম্রাজাভুক্ত করেন। এইভাবে ইজিয়ান সাগরের তীর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিশাল ভূথণ্ড হথামনিসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাতেও এই সাত্রাজ্যের অধিপতিদের দিগ্বিজয়-লালসা পরিতৃপ্ত হল না। কুরুষ্পুত্র সম্রাট্ কল্বুষের (Cambyses) বিজয়বাহিনী দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে প্রাচীনগৌরবমণ্ডিত মিশর এবং তার পশ্চিম পার্শ্বন্থিত সাইরিনি দেশ জয় করে ইরানসাম্রাজ্যের কুক্ষিভুক্ত

## ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি



করেন। অতঃপর তৃতীর সমাট্ দাররবৌষের (Darius) বিশ্ববিজয়লিপা তাঁকে আবার পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে প্ররোচিত করে। পূর্ব দিকে গন্ধার (বর্তমান পেশোয়ার ও রাওলাপিণ্ডি) ও সিন্ধুদেশ তাঁর অধিকার-ভুক্ত হয় এবং পশ্চিম দিকে তিনি এসিয়ার সীমা অতিক্রম করে গ্রীসের উত্তর প্রান্তবর্তী থে স ও মাকিদন রাজ্য জয় করেন।

এইভাবে যে বিশাল ইরানীয় বা পারদীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দিয়েছিল সেটা আমাদের বিবেচা। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, পারদীক সামাজ্য ভারতবর্ষের প্রান্তম্পর্ম মাত্র করেছিল, মর্মপ্রম্ম করতে পারেনি। তা ছাড়া, সমগ্রতাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে পারসীকদের কোনো সংঘর্ষ বাধেনি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে উক্ত সাথাজাপ্রতিষ্ঠার অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ প্রভাব খুবই ক্ম। কিন্তু তার ব্যবহিত ও পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্ব কম নয়। সে কথাই আমাদের বিশেষভাবে বিবেচ্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরুষ ( গ্রী পূ ৫৫৮-৫৩০) এবং দারয়বৌষের ( গ্রী পূ ৫২২-৪৮৬ ) বিজয়বাহিনী যথন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে কাবুল, গন্ধার ও সিন্ধুদেশ অধিকারে ব্যাপৃত ছিল, সে সময়েই ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে মগধরাজ বিশ্বিসার ( আতুমানিক খ্রী পূ ৫৪৫-৪৯৩ ) ও তৎপুত্র অজাতশত্রু ( আন্নুমানিক গ্রী পূ ৪৯৩-৪৬১ ) ভাবী মগধসাদ্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং গৌতম বৃদ্ধ ( আরুমানিক খ্রী পূ ৫৬৫-৪৮৬) বিশ্বমৈত্রীর বিপুল সম্ভাব্যতাপূর্ণ নবধর্মের উদ্বোধনকার্যে নিরত ছিলেন। বিশ্বিসার-অজাতশক্রর অন্নত্ত বিশ্ববিজ্ঞার আদর্শ এবং বুরুপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই হুই বিরুদ্ধ আদর্শের যুগপৎ আবির্ভাব একটি বিশেষভাবে শ্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তীকালে এমন এক সংকট দেখা দিয়েছিল যথন ভারতবর্ষকে এই হুই আদর্শের একটি বেছে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে কথা পরে বলা যাবে। এখন এইটুকু স্মরণরাধা প্রয়োজন যে, যে-সময়ে ভারতবর্ষে বিশ্ববিজয় ও বিশ্ববৈজ্ঞার আদর্শ প্রথমে দেখা দিল ঠিক সে সময়েই ইরানের পূর্ণপরিণত বিশ্ববিজয়-আদর্শ ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে প্রসারিত হয়েছিল এবং এই ইরানীয় আদর্শ উত্তরকালে ভারতীয় ছই আদর্শের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অবতারণা করবার পূর্বে যবনদেশে অর্থাৎ গ্রীসে এই ইরানীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

আমরা দেখেছি দাররবৌষের আমলে ইরানসাত্রাজ্য যথন পূর্বে সিন্ধৃতীর থেকে পশ্চিমে মাকিদন পর্যন্ত সম্প্রাসারিত হয় ঠিক সে সময়েই গ্রীসের বিশেষত এথেন্সের জনগণ সোলোন ও ক্লাইস্থিনিসের নায়কতায় দেশপ্রীতি ও প্রজাস্বাতন্ত্র্য বা ডিমোক্রেসির আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্ত অচিরেই এথেন্সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ও ইরানের সাম্রাজ্যিক আদর্শের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হল এবং সে সংঘর্ষ স্থায়ী হল প্রায় ছ শো বছর (গ্রী পূ ৫০০-৩২৫)। বস্তুত এই সংঘর্ষের কাহিনীই গ্রীদের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান কথা। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্বে ইরানের সাম্রাজ্যিক অভিযান প্রতিহত ও এথেন্সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ জন্মী হয়। কিন্তু বিজন্মী প্রজাতান্ত্রিক এথেন্সও কলিজনে সামাজালিপ্য হয়ে উঠল এবং স্থবিখ্যাত পেরিক্লিসের অধিনায়কতায় একটি অনতিকুদ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। কিন্ত "নীচৈগচ্ছ ত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"। নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে গ্রীদের গৌরবকেন্দ্র এথেন্দের ভাগ্যবিপর্যয় এবং অর্ধসভ্য বলে অবজ্ঞাত প্রজাতন্ত্রলেশহীন মাকিদন রাজ্যের অভ্যাদয় ঘটল। হদ স্থিপতাপ ফিলিপ ও তৎপুত্র বিশ্ববিজয়লিপ্স আলেকজাণ্ডারের পদতলে এথেন্সের গৌরবচূড়া অবলুষ্ঠিত হল। অতঃপর আলেকজাগুরি সমগ্র গ্রীসে স্বীয়

আধিপত্য স্থপতিষ্ঠিত করে বিশাল পারসীক সামাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়াভিয়ানে অগ্রসর হলেন। পারস্তসামাজ্য তথন পতনোল্থ, কাজেই আলেকজাণ্ডারের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সামান্ত আট বংসরের (গ্রী প্ ৩০৪-৩২৬) অভিযানের ফলেই সাইরিনি-মিশর থেকে গন্ধার-সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পারস্তসামাজ্য আলেকজাণ্ডারের করতলগত হল। অতঃপর তিনি সিন্ধুনদ পার হয়ে পঞ্জাবের কতকগুলি কুদ্র কুদ্র রাজ্য জয় করে বিপাশা নদীর তীরে বিশাল মগধসামাজ্যের দারপ্রান্তে উপনীত হলেন। কিন্তু মগধসামাজ্যের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার অগ্রসর না হয়ে বিপাশার তীর থেকেই প্রত্যাবৃত্ত হলেন। বাবিলনে পৌছার অত্যয় কাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (গ্রী পৃ ৩২৩)।

ইরান ও গ্রীসের আদর্শগত সংঘাতের এই যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল তার পরিণামটিও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রায় ছুইশত বৎসরবাপী সংঘাতের পরে ইরানসাম্রাজ্য গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হল। কিন্তু একটু তলিরে দেখলেই বোঝা যাবে, ইরান "মরিরা প্রমাণ করিল দে মরে নাই"। যে প্রজাস্বাতন্ত্রোর আদর্শ নিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয়, ছই শতান্দীব্যাপী সংগ্রামের পরে সেআদর্শ অন্তর্হিত হয়েগেল। প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের চিত্তকে স্পর্শমাত্র করেনি। পক্ষান্তরে ইরানের যে সাম্রাজ্যিক আদর্শকে প্রতিহত করা ছিল এথেনস্ তথা গ্রীসের লক্ষ্য, কালক্রমে গ্রীস সেই আদর্শেরই উপাসক হয়ে উঠল। পেরিক্রিস, ফিলিপ, আলেকজাণ্ডার, প্রত্যেকেই চর্লান্ত সাম্রাজ্যবাদী। কাজেই একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইরান যেমন গ্রীসের বাছবলের নিকট পরাজিত হল গ্রীসক্ষেও তেমনি ইরানের দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের আদর্শের নিকট পরাভব স্বীকার করতে হল। শুধু তাই নয়, ইরানবিজয়েয় পর আলেকজাণ্ডার ইরানেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং বছলপরিমাণে ইরানীয় রীতিনীতি

অবলম্বন করেন। বস্তুত এক্ষেত্রে বিজেতাকেই বিজিতের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। ঐতিহাসিকগণ আলেকজাগুারের ইরানবিজয়কে দারুরবৌষের গ্রীস আক্রমণের উলটো পরিণাম বলে বর্ণনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাথা দরকার যে, কুরুষ্ ও দারয়বৌষ্ যে দিগ্বিজয় ও সাত্রাজ্যিক আদর্শের প্রবর্তক, আলেকজাণ্ডার সেই আদর্শের দারাই অন্ত্রপাণিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ এ হিসাবে আলেকজাগুার কুরুষ্ ও দারয়বৌষের অন্তবর্তী ও শিয়স্থানীয়। কিন্তু বিজয়গোরবের বিচারে শিয় গুরুকে অনেকথানি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। দারয়বে)যের রাজ্যসীমার পূর্বে সমগ্র পঞ্জাব এবং পশ্চিমে মুমগ্র গ্রীস আলেকজাগুরের সামাজাভুক্ত ছিল। কিন্তু এই গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে অন্নকালের মধ্যেই তাঁর সামাজ্য ভেঙে গিয়ে তাঁর তিনজন প্রধান দেনাপতির অধিকারভুক্ত হয় – দেনুকদের ভাগে এদিয়া মাইনর থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, টলেমির ভাগে মিশর এবং এন্টিগোনাসের ভাগে মাকিদন। তা ছাড়া মিশরের পশ্চিমে সাইরিনিতে একটি নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাকিদনের দক্ষিণে গ্রীস দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত হয়ে যায়।

2

দেখা গেল প্রাক্তমার্য অস্তর রাজগণ পশ্চিম এশিরার যে দিগ্বিজয়আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে ইরানীর ও গ্রীক আর্থরা সেই
আদর্শের দ্বারা অন্তপ্রাণিত হয়ে ছই শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে তৎকালীন
ইতিহাসকে কুরু করে তুলেছিল। এই যে বহুশতবর্ষ্ক্র্যাপী দিগ্বিজয়নাট্য, তার ঐতিহাসিক রদ্দমঞ্চ ছিল ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেই। শুধু

তাই নয়। কুরুষ, দারয়বৌষ, আলেকজাপ্তার প্রমুথ দিগ্জয়ী নেতাদের কীর্তিকলাপ ভারতসীমার বাইরে আবন্ধ থাকেনি, অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছিল। এ অবস্থায় ওই যুগান্তব্যাপী দিগ্বিজয়মহিমা ভারতবর্ষের কল্পনাকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, এ অনুমান অসংগত নয়। বস্তুত দাররবৌষের প্রায় সমকালেই মগধনাথ বিশ্বিসার ও অজাতশত্রু অন্ধ ও লিছবিরাজ্য অধিকার করে যে জয়চক্র প্রবর্তন করেন সে চক্র দীর্ঘ ছুই শতাব্দী কাল আবর্তিত হয়ে এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিক্রমণ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল। যে সময়ে আলেকজাণ্ডারের বিজয়াভিযান সমগ্র পার্য্য সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিপাশার পশ্চিম তীরে উপনীত হল সে সময়ে মগধের বিজয়র্থও সমগ্র উত্তর ভারত অতিক্রম করে বিপাশার পূর্বতীরে এসে ক্ষণকালের জন্ম শুরু ছিল। মগধ ও মাকিদনের এই ছুই ছুধ ধ সাম্রাজ্য যদি বিপাশার পূর্ব বা পশ্চিম তীরে শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস্ক্রে ক্রেট্রি নব অধায়ের স্চনা হত বলা যায় না। কিন্তু যে কার্টোই হেকি আলেকজাণ্ডার মগধরাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অগ্রসর না হয়ে পুর্বুপাশার্তীর থেকেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। কিন্তু মগধরাজশক্তি নির্মূন্ত ইন্ না। মহাবীর চক্রগুপ্ত মৌর্যের ( খ্রী পূ ৩২৪-৩০০ ) অধিনায়কতায় মগ্রের বিজয়সেনা বিপাশা অতিক্রম করে ও আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের প্যুদিন্ত করে সমগ্র পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ অধিকার করে নিল। অতঃপর গ্রীস ও ভারতবর্ষের যে শক্তিপরীক্ষা বিপাশার তীরে আসম হয়েও সংঘটিত হয়নি তা ঘটল সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরে সেলুক্স ও চক্রগুপ্তের ( খ্রী পূ ৩০৫) নায়কতায়। তার ফলাফল স্ক্রিদিত। কাব্ল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্থান, এই চারটি রাজ্য যবনসমাটের অধিকার থেকে মগধসমাটের অধিকারভুক্ত হল। এইভাবে মগধের তৃই আঘাতের ফলে যবনসামাজ্যের পশ্চিম

সীমা বিপাশার তীর থেকে হিরাটের প্রান্তে অপসারিত হল। ফলে যবনসম্রাট্ সেলুক্স মগধস্মাট্ চক্রগুপ্তের সঙ্গে স্থ্য স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। পূর্বেই বলেছি এ সময়ে যবনসামাজ্যের পতনদশা। স্থতরাং এ অবস্থায় চক্রগুপ্ত যদি তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করা কারও সাধ্য ছিল না এবং তাঁর পক্ষে নিশর-সাইরিনি ও গ্রীস-মাকিদন পর্যন্ত অগ্রসর হরে পূর্বতন সমগ্র ইরানদান্রাজ্য ও তৎস্থলবর্তী যবনদান্রাজ্য অধিকার করা হয়তো অসম্ভব হত না। কিন্তু তথনও সমগ্র ভারতবর্ষ বিজিত হরনি। মহিষ্রের দক্ষিণে চোল, পাণ্ডা, কেরল, সত্যপুত্র ও তামপর্ণী ( সিংহল ) তথনও অবিজিত এবং উত্তরে মগধের অনতিদূরেই প্রবল কলিমরাজ্য তথনও অক্ষুমণক্তিতে বিরাজ্যান ছিল। এই রাজ্যগুলিকে বশীভূত না করে এবং অচিরপ্রতিষ্ঠিত মৌর্যসাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন না করে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ্ ছিল না। তাই তিনি দীর্ঘকাল সেলুকসের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে রাথতে হবে স্বরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও সমগ্র গ্রীসকে করায়ত করতেই শাকিদনরাজ ফিলিপের জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। তৎপুত্র . আলেকজাণ্ডারও নাকিদন তথা গ্রীসকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেই তবে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকানও ( খ্রী পূ ৩০০-২৭৩) সম্ভবত বিদ্রোহদমন এবং স্কর্নাজ্যে শৃঙ্খলাবিধানেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষেও যবনরাজাদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর তৃতীয় মৌর্যসন্রাট্ অশোক ( শ্বু পূ ২৭০-২৩২ ) বথন মগধের সিংহাসনে স্কপ্রতিষ্ঠিত হলেন তথনই তাঁর পিতামহের আরম্ব বিশ্ববিজয়ের ব্রতকে সম্পূর্ণতা দানের প্রথম স্ক্রোগ এল। বিশ্ববিজয়লিপা

অশোকের দৃষ্টি কলিজ-তামপূর্ণী থেকে মাকিদন-মিশর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের উপরে নিবন্ধ ছিল। তাঁত প্রথম কর্তব্য হল কলিন্দ থেকে তামপর্ণী পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবিজিত রাজ্যগুলিকে মগধসামাজ্যভুক্ত করা; অতঃপর পশ্চিমের গ্রীক রাজ্যগুলির পালা। স্বীয় রাজত্বের ত্রোদশ বৎসরে ( ঐ পূ ২৬০ ) অশোক তাঁর বিজয়াভিযান আরম্ভ করেন। কলিন্দ ছিল মগধের অনতিদূরে এবং তার শক্তিও নগণ্য ছিল না। তাই স্বভাবতই অশোক কলিদের বিরুদ্ধেই সর্বপ্রথমে অভিযান চালনা করলেন এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের পর কলিদ রাজ্য পরাভূত ও অধিকৃত ইন। কিন্তু ভারতবর্ধের ইতিহাসবিধাতা এখানেই যবনিকাপাত করলেন মৌর্যস্থাট্গণের বিশ্ববিজয় নাট্যের দিতীয় অঙ্গে প্রথম দৃষ্টের পরেই অকস্মাৎ অকালেই নাট্যাভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর মুখন যবনিকা উঠল তথন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয়ের স্চনা দেখা গেল তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির; সে নাট্য শান্তর্বের নাট্য, তাতে বীর্ষের মহিমা ছিল, কিন্তু রৌদ্ররসের লেশমাত্রও ছি ना ।

বাহোক, কলিদ্বিজয়ের পরেই ভারত-ইতিহাসের যে অধ্যায় সমাপ্ত হল তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বিসারের অসরাজা (আধুনিক ভাগলপুর ও মুদের জেলা) জয়ের দারা মগধের রাজনীতিতে যে দিগ্বিজয় ও রাজচক্রবর্তিত্বের উচ্চাকাজ্ঞা হুচিত হল তা ক্রমবর্ধমান গতিতে হিরাট থেকে কামরূপ এবং কাশ্মীর থেকে মহিষ্র পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে আত্মসাৎ করে অবশেষে অশোকের কলিদ্বিজয়ের পরেই সহসা চিরকালের জন্ম শুরু হয়ে গেল। মগধের রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বন্ধনে সংহত করে তোলবার যে সাধনা আরম্ভ হয়েছিল বিশ্বিসারের আমলে, অশোকের আমলে তা যে শুধু অকালে অর্থ গথেই ফান্ত হরে গেল তা নর। তথন থেকেই তার বিপরীত গতিরও স্থচনা হল এবং অশোকের অল্পকাল পরেই আবার 'থণ্ড ছিন্ন বিক্ষপ্ত' ভারতের ইতিহাস আত্মকলহ ও বৈদেশিক আক্রমণের কোলাহলে মুথর হয়ে উঠল। তা ছাড়া, অস্তরশক্তির কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্থতে প্রাপ্ত যে বিশ্ববিজয়ের মহিমা কুরুষ, দারয়বৌষ্ ও আলেকজাণ্ডারকে আশ্রম করে ভারতবর্ষের কল্পনাকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল এবং সম্ভবত দিগ্বিজয়লিপ্প চক্রপ্তপ্ত তৎপৌত্র অশোককেও পশ্চিমাভিযানে উন্মৃথ করে তুলেছিল, কলিঙ্গবিজয়ের রক্তাক্ত বীভৎসতার মধ্যে সহসা তার অন্তর্ধান ঘটল। ফলে বিশ্বের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার যে স্থযোগ উপস্থিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমন স্থ্যোগ আর কথনও দেখা দেয়নি।

9

কলিঙ্গবিজয়ের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে নবনাট্যের স্থ্রপাত হল এবার তার স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশ্বিসারের অঙ্গবিজয় থেকে অশোকের কলিঙ্গবিজয় পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ধরে মগধের রাজশক্তি যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে দিগ্বিজয়নীতি নামে অভিহিত করা হয়। কৌটলাের অর্থশাস্ত্র অনুসারে এই নীতির অপর নাম 'অস্তর-বিজয়'। দিগ্বিজয়ের আদর্শ মূলত অস্তররাজগণের কাছ থেকেই আর্মরা উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করেছিল, তা ছাড়া এই দিগ্বিজয়ের আনুষদিক নির্চুরতাও সামান্ত ছিল না। স্ত্তরাং অস্তরবিজয় নামটি নির্থক নয়।

১ অর্থশাস্ত ১২।১।

মগধের দিগ্বিজয় বস্তুত অস্থরবিজয়েরই প্রকারভেদ মাত্র এবং অশোকের কলিদ্র্র এই অস্থরবিজয়পর্বের শেষ দৃশু। এই যুদ্ধের আস্থরিক নির্চুরতা অশোকের অন্তরে যে 'তীত্র অন্থশোচনা' সঞ্চার করে, তার ফলেই তিনি মগধের তিন শতাব্দীব্যাপী দিগ্বিজয়নীতি চিরকালের জন্ম পরিহার করেন। এই আস্থরিক দিগ্বিজয়নীতির পরিবর্তে তিনি যে নবনীতির প্রেত্ন করেন তাকে তিনি নিজেই 'ধর্মবিজয়' নামে অভিহিত করেছেন। দিগ্বিজয়ের মূলে নির্চুরতা ও হিংসা, ধর্মবিজয়ের মূলে নির্চুরতা ও হিংসা, ধর্মবিজয়ের মূলে মৈত্রী ও অহিংসা। দিগ্বিজয়ের লক্ষ্য বিশ্বসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ধর্মবিজয়ের লক্ষ্য বিশ্বমান্ত্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। কলিদ্রয়ের পরে অশোক মৌর্বসাম্রাজ্যকে ধর্মবিজয় ও মহিংসা নীতির সহায়তায় বিশ্বমৈত্রীর লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গ একটু পরেই পুনয়্বখাপন করা যাবে।

পূর্বে বলেছি খ্রীষ্টপূর্ব ষর্চ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রায় একই সময় ছটি বিরুদ্ধ আদর্শের আবির্ভাব হয়, বিশ্বিসার-অজাতশক্রর অন্নুস্তত বিশ্ববিজয়ের আদর্শ এবং গৌতমবুজপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। অঙ্গরাজ্যের সময়ক্ষেত্রে বিশ্বিসারের জয়চক্রপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। অঙ্গরাজ্যের সময়ক্ষেত্রে বিশ্বিসারের জয়চক্রপ্রবর্তন এবং সায়নাথের পূণ্যক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তন প্রায় একই সময়ের ঘটনা। মগ্যের রাজশক্তি স্বভাবতই প্রথম আদর্শের প্রতি আরুষ্ট ছিল। কলিঙ্গর্মের সময় পর্যন্ত অন্যোক এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। অন্যান্ত দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের পক্ষেও এই আদর্শের ছই অংশ — স্বদেশে রাষ্ট্রীয় ক্রন্যায়্রাপন এবং বিদেশে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা। এই প্রথম অংশ সমাপ্ত হবার পূর্বেই অশোক বিশ্বিসারপ্রবর্তিত বিশ্বসাআজ্যের আদর্শকে পরিত্যাগ করে বৃদ্ধপ্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে স্বীকার করে নিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই যে আক্ষিক পটপরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে তার

তুলনা নেই। এই নীতিপরিবর্ত নের সম্বন্ধে বথাস্থানে আলোচনা করা বাবে। তার পূর্বে এই পরিবর্ত নের স্বর্রপটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। অশোক দিগ্বিজ্ঞরের গরিবতে ধর্মবিজ্ঞরের নীতি গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, 'বিজ্ঞর' শন্দটিকে তিনি অস্বীকার করলেন না। উভর নীতিরই লক্ষ্য 'বিজ্ঞর'; পরিবর্ত ন ঘটল শুধু উদ্দেশ্য ও উপায়ের; সাম্রাজ্ঞ্যের পরিবর্তে মানুষের চিত্ত অধিকার করা হল এই নব বিজ্ঞ্মনীতির উদ্দেশ্য এবং অস্ত্রের পরিবতে ধর্ম হল তার সাধন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অশোকের এই নব বিজয়নীতির প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ কলিল্যুদ্ধের পূর্বে দিগ্বিজয়লিপ্স অশোকের দৃষ্টি যেসব দেশের উপরে নিবদ্ধ ছিল কলিক্ষ্দের পরেও তিনি সেসব দেশকেই তাঁর ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র বলে গণ্য করলেন, অন্ত কোনো দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। কোন্ কোন্ দেশ অশোকের ধর্মবিজয়ের লক্ষ্য ছিল তা জানা যায় তাঁর শিলালিপি ( অশোক নিজে এগুলিকে অভিহিত করেছেন 'ধর্মলিপি' বলে ) থেকেই। দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে অশোকের ধর্মবিজিত দেশসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকার হুইভাগ। এক ভাগে আছে মৌর্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত প্রত্যস্ত রাজ্যগুলির নাম – চোল ( ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর ), পাণ্ড্য ( মাছুরা ও তিলেভেলি ), সত্যপুত্র (উত্তর মালাবার), কেরলপুত্র (ত্রিবাঙ্কুর) এবং তাত্রপর্ণী ( সিংহল ) ; অশোকের ধর্মলিপিতে এসব রাজ্যের রাজাদের নাম নেই । দিতীয় ভাগে আছে ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত প্রত্যন্ত যবননূপতিদের নাম—অংতিয়োক (সিরিয়ারাজ এন্টিয়োকস থিয়স, গ্রী পূ ২৬১-২৪৬), তুলুমর (মিশররাজ টলেমি ফিলাডেলফস, গ্রী পৃ ২৮৫-২৪৭),

অংতিকিন (মাকিদনরাজ এন্টিগোনস গোনেটস, গ্রী পূ ২৭৭-২৩৯), মগ ( সাইরিনিরাজ মগস, গ্রী পূ ২৮৫-২৫৮ ) এবং অলিকস্কনর ( গ্রীসের অন্তর্গত করিস্থ বা এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার); অশোকের ধর্মলিপিতে এসব রাজাদের রাজ্যের নাম নেই। অশোক অত্যন্ত আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই জানিয়েছেন, এসব দেশে তিনি ধর্মবিজয় লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর ধর্মনীতি এই সব রাজাদের রাজ্যে সাদরে <mark>স্বীক্বত হয়েছিল। উক্ত পর্বতলিপি থেকেই জানা যায়, ওদব দেশের</mark> জনসাধারণ অশোকের ধর্মান্তশাসন সানন্দেই পালন করত এবং অশোকও ওসব দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও স্থেষাচ্ছন্য বিধানের জন্ম চেষ্টার ক্রটি করেননি। অশোক তাঁর ভারতীয় ও অভারতীয় প্রত্যন্ত নুপতিদের রাজ্যেও মাতুষ এবং পশুর জন্ম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেষজ লতাগুল্ম এবং ফলমূল বেখানে যা নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া মানুষ এবং পশুর 'পরিভোগের' জন্মে পথে পথে কুপখনন এবং বৃক্ষরোপণাদির ব্যবস্থাও করেছিলেন। স্বদেশে এবং বিদেশে মান্ত্ৰণশুনির্বিশেষে সর্বজীবের কল্যাণবিধানের এই যে আকাজ্জা, এটাই অশোকের ধর্মবিজয়নীতির মূল প্রেরণা। এই নব বিজয়নীতি অনুসরণ कतांत करन विश्ववां भी जीवकनां गिविधारनत स्यां १ १ वर्षा वर्षां व পর্ম পরিতৃপ্তি ও 'প্রীতিরস' লাভ করেছিলেন সে কথা তাঁর ধর্মলিপিতে স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

দেখা গেল মহিব্র থেকে তাত্রপর্ণী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং হিরাট থেকে মিশরের' পশ্চিমে অবস্থিত সাইরিনি ও গ্রীসের পশ্চিম প্রান্তবর্তী এপিরাস পর্যন্ত সমগ্র ভূভারে অশোকের ধর্মামুশাসন ও কল্যাণপ্রচেষ্টা প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। বস্তুত আঁশোক এই

উভর ভৃথগুকেই স্বীয় ধর্মবিজিত সাম্রাজ্য বলে গণ্য করতেন এবং সে কথা ঘোষণা করে গর্ব অন্তভব করতেন। হিরাট থেকে মহিষুর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল মৌর্বদের অন্তবিজিত সাম্রাজ্য, আর মহিবুর থেকে তাত্রপর্ণী এবং হিরাট থেকে সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত ভূভাগ ছিল অশোকের ধর্মবিজিত সামাজ্য। অশোকের ধর্মসামাজ্যের বহিভারতীর অংশের ঐতিহাসিক সংস্মৃতি ও ভৌগোলিক সংস্থান বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। আমরা দেখেছি ইরানসত্রাট্ কম্বুৰ, উত্তর আফ্রিকার মিশর ও সাইরিনি রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং তৎপরে দার্যবৌষ যুরোপের অন্তর্গত গ্রাদের উত্তরসীমাবর্তী থে স এবং মাকিদন জর করেন। অতঃপর দারয়বৌষপুত্র থ্যয়ার্যা ( Xerxes, গ্রী প্ ৪৮৬-৪৬৫ ) সমগ্র গ্রীস দেশ অধিকার করতে উন্নত হন। কিন্তু তাঁর সে উন্নম ব্যর্থ হয়। পরবর্তী কালে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার থে স-মাকিদন এবং মিশর-সাইরিনি সহ সমগ্র ইরানসাম্রাজ্যের উপরে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তবে তাঁর সাত্রাজ্য ছইদিকে বর্ধিত হয়ে পশ্চিমে এপিরাস ও পূর্বে বিপাশা পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। অতঃপর যথন মৌর্যবীরগণের পালা এল তথন তাঁরাও স্বভাবতই এই ভ্ৰওের উপরেই স্বকীয় মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ হলেন। বস্তুত অশোকের কীর্তিক্ষেত্রও ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত থেকে মিশার-সাইরিনি ও মার্কিদন-এপিরাস পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। ইরান এবং মাকিদনের সমাট্গণের ন্থায় মৌর্ঘসমাট্ অশোকও বিশ্ববিজয়লিপ্স ছিলেন। তফাত এই যে, অশোক তাঁর বিশ্ববিজয়প্রচেষ্টায় অস্ত্রের পরিবতে ধর্মকে, হিংসার পরিবতে অহিংসাকে এবং ক্রোধের বিনিময়ে অক্রোধকে আশ্রয় করলেন। এই বিজয়প্রচেষ্টায় অশোক দেশে দেশে রক্তপাতদক্ষ সশস্ত্র সৈত্যদল প্রেরণ করলেন না, প্রেরণ করলেন প্রবীণ ও স্থাশিকিত ধর্মতত্ত্বক্ত শান্তিদূতবাহিনী। বস্তুত

ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি

অশোকক্থিত ধর্মবিজয় হচ্ছে নৈতিক বিজয় এবং ধর্মসান্রাজ্য হচ্ছে মূলত নৈতিক আধিপতা। অশোক যে ইরান, ও মগধের চিরন্তন দিগ্বিজয়নীতি পরিহার করে হিরাট সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত বিশাল ভূথণ্ডের উপরে সামাজ্যের পরিবতে ধর্মসামাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী रुलन. ঐতিহাসিক গুরুষ আজও যথোচিতভাবে স্বীকৃত হয়নি। অশোক যদি কলিদ্যুদ্ধের পরে নরশোণিতপাতে বিমুখ না হয়ে তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত অগ্রসর হতেন, তাহলে হয়তো তিনি দারয়বৌষ্ ও আলেকজাগুারের ন্থায় হর্দান্ত অস্ত্রবিজয়ী বীর বলে গণা হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে খাতির প্রতি দৃক্পাত না করে ধর্মবিজয়ী বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, এ হিসাবে অশোকের কীর্তি অন্যসাধারণ। পৃথিবীর ইতিহাসে অস্থরবিজয়ী মহাবীরের অভাব নেই, কিন্ত ধর্মবিজরী বীর একমাত্র অশোক। অশোকের এই বিশিষ্টতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যে গৌরবের অধিকারী করেছে जुनमा त्नरे।

আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন হর্দান্ত অস্তরবিজয়ী রূপে। এই আস্তরিক আক্রমণের প্রচণ্ড নির্চূরতা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের জনপদসমূহের উপরে যে ধবংস ও হুঃথছদশার বহুলা বইরে দিয়েছিল, ভারতবর্ষের স্মৃতিকে তা দীর্ঘকাল ভারাক্রান্ত করে রেথেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে যবনদের আক্রমণে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এক বিষম উপপ্লব সংঘটিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই যবনদের হুইবিক্রান্তাঃ, যুদ্ধহর্মদাঃ ও যুগদোষছ্রাচারাঃ বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাদের দ্বারা 'স্রীণাং বালবধেনেব' যে 'যুদ্ধং পরমদার্কণম্' অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে দেশের সমস্ত জনপদ বিপর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল (আকুলা বিষয়াঃ সর্বে)।

SCA

ন্ত্রী এবং বালহত্যাতেও যাদের দ্বিধা নেই তারা যে ছুইবিক্রান্ত ও যুগদোৰত্বাচার তাতে সন্দেহ কি? আলেকজাণ্ডারের সৈন্তবা যে এই সৈম্বদের চেয়ে ভিন্নপ্রকৃতির ছিল তা মনে করার হেতু নেই। বস্তুত গ্রীক সাহিত্যে আলেকজাণ্ডারের ভারতআক্রমণের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এই আক্রমণের নৃশংসতা পরবর্তী ঘরনআক্রমণের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। তা ছাড়া কলিন্বযুদ্ধের যে নিষ্ঠুরতা অশোকের অন্তরে যুগান্তকারী অনুশোচনার সঞ্চার করেছিল, দিগ্বিজয়লিপ্সু মাকিদনীয় বাহিনীর নৃশংসতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। অধিকন্ত এই নৃশংসতা বৈদেশিক আক্রমণ-কারীর দ্বারা অন্তুষ্ঠিত হওয়াতে ভারতবর্ষের চিত্তকে বিশেষভাবে ব্যথিত ও কুর করে তুলেছিল। বৈদেশিক অস্তুরবিজয়ীর এই নৃশংসতার কি প্রত্যাত্তর ভারতবর্য দিয়েছিল তাও বিবেচনা করে দেখা দরকার। মৌর্যবীর চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করার এবং আঘাতের বিনিময়ে প্রত্যাঘাত দেবার পক্ষপাতী। আমরা দেথেছি তিনি ছই প্রচণ্ড আঘাতে যবনরাজ্যসীমাকে বিপাশাতীর থেকে হিরাটের পশ্চিমে সরিয়ে দেন এবং সম্ভব হলে মগধের বিজয়পতাকাকে মাকিদন পর্যন্ত নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন ন। কিন্তু অশোকের অবলম্বিত নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতির। সে নীতি হল-

অকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
—ধর্মপদ ১৭।৩

অক্রোধের হারা ক্রোধকে এবং সাধুতার হারা অসাধুতাকে জয় করবে।
ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।।

'বৈর দারা বৈর কথনও প্রশানিত হয় না, অবৈর দারাই বৈর প্রশানিত হয়, এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।' অশোকের বিশ্ববিজয়প্রচেষ্টার মূলেছিল এই সনাতন ধর্মের প্রেরণা। সে জন্তেই তিনি উক্ত বিজয়কে ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেন। শক্রতার পরিবর্তে মৈত্রীদানই এই ধর্মবিজয়ের মূল কথা। এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অশোকের ধর্মবিজয়ের মূল কথা। এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অশোকের ধর্মবিজয়ের আলেকজাণ্ডারের বিশ্ববিজয়ের, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও সিয়ু অধিকারের, ভারতীয় প্রত্যুত্তর বলেই গণ্য করতে হয় এবং অশোকের ধর্মসামাজ্যকে আলেকজাণ্ডারের রাষ্ট্রসামাজ্যের ভারতীয় প্রতিরূপ বলে স্বীকার করতে হয়। এই দিক্ থেকে বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে, অশোকের ধর্মবিজয়ের সীমা কেন আলেকজাণ্ডারের সামাজ্যসীমাকে অতিক্রম করে যায়িন। মাকিদন সামাজ্যের পশ্চিমসীমা ছিল একদিকে সাইরিনি, অপরদিকে এপিরাস। অশোকের ধর্মবিজয়ও সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত গিয়েই নিরস্ত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। তথনকার দিনে
সাইরিনির পশ্চিমস্থ উত্তর আফ্রিকায় ছিল বিশাল কার্থেজ সাম্রাজ্য এবং
এপিরাসের পশ্চিমে ছিল নবোদিত রোমক শক্তির সমগ্র ইতালিব্যাপী
আধিপত্য। অশোক যে সময়ে কলিন্দবিজয় ( ঐ পূ ২৬১-৬০ ) সমাপ্ত করে
যবনরাজ্যসমূহে ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগে ব্যাপৃত হন, সেসময়ে রোম ও কার্থেজ
এক দীর্মস্থায়ী জীবনমরণ সংগ্রামে (ঐ পূ ২৬৪-৪১) লিপ্ত ছিল। এই সংগ্রামের
প্রচন্ততায় সাইরিনি ও এপিরাসের পশ্চিমস্থ সমগ্র ভূভাগ মূহর্ম্ প্রকম্পিত
হচ্ছিল। এই অবস্থায় বুদ্ধোন্মত্ত কার্থেজ ও রোমক রাজ্যে ধর্মদৃত পার্ঠিয়ে
সাফল্য লাভের কোনো সন্তাবনাই ছিল না। অশোকের ধর্মবিজয়প্রচেষ্টা যে
সাইরিনি ও এপিরাসের পশ্চিমসীমা অতিক্রম করে আর অগ্রসর হয়নি,
এটাও তার অন্ততম প্রধান কারণ হওয়া অসম্ভব নয়।

অতঃপর অশোকের ধর্মবিজয়নীতির ফলাফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বে বলেছি আশোক তাঁর প্রত্যন্ত যবনরাজাদের রাজ্যে মানুষ ও পশুর চিকিৎসা এবং যেখানে যা নেই সেখানে সেসব ভেষজ লতাগুলা, ফলমূল ও বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই কার্যের ফলে ইরান তুর্কি সিরিয়া গ্রীস মিশর প্রভৃতি পশ্চিম দেশের উপর ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও ঔষধাবলীর কতথানি প্রভাব পড়েছিল এবং কোন্ কোন্ লতাগুল্ম, ফলমূল ও বুক্ষ ভারতবর্ষ থেকে সেসব দেশে গিয়েছে অথবা সেসব দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছে, এ বিষয়ে যথোচিত অন্নসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদেশের চিকিৎসা, ওষ্ধ এবং গাছপালার নামও নিশ্চয়ই বাইরে গিয়েছিল এবং সেসব দেশের নামও এদেশে এসেছিল; এসব নামের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও কম ওৎস্থক্যের বিষয় নয়। ইরানসমাট্ কুরুষের আমল থেকেই পা\*চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ স্থাপিত হয়। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে সে যোগপথ আরও প্রশস্ত হয়। এই সংযোগপথে ভারতবর্ষ ও বহির্জগতের মধ্যে শুধু যে পণাদ্রব্যেরই আদানপ্রদান হত তা নয়, ভাবের আদানপ্রদানও চলত। অশোকের ধর্মবিজয়প্রচেষ্টার ফলে স্বভাবতই এই আদানপ্রদানের গতি থরতর এবং পাশ্চাত্তা জগতের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব গভীরতর হরেছিল। পাশ্চান্ত্য দেশসমূহের নীতি ও ধর্মগত আদর্শ অশোকের ধর্মানুশাসনের ফলে কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু কিছু অন্নসন্ধান হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীষ্টান ধর্মের (বিশেষত এ ধর্মের Manichaean শাখার) উপর যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যার তা প্রধানত অশোকের ধর্মপ্রচেষ্টারই ফল।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার আরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু
সে কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে,
অশোক বে তাঁর প্রতান্ত যবনরাজ্যসমূহে অবৈর, অক্রোধ, শান্তি ও
মৈত্রীর বাণী প্রচার করলেন সেসব দেশের জনসাধারণ তা কি ভাবে
গ্রহণ করল। বলা বাহুল্য এই অবৈর ও মৈত্রীর বাণী অশোকের
প্রতিবাসী যবননূপতিদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। গ্রীসের ইতিহাস
চিরকালই আত্মকলহের ইতিহাস। অশোকের শান্তিবাণী সে কলহকে
কিছুমাত্র প্রশাসতি করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সে শান্তি ও
মৈত্রীর বাণী ভারতভূমির প্রতি যবনদের লুরু আগ্রহকেও সংয়ত করতে
পারেনি। অবশু অশোকের জীবিতকালে ভারতবর্ষের প্রতি হন্তপ্রসারণ
করতে কারও সাহস হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অয়কাল পরেই রাজধানী
পাটলিপুত্র পর্যন্ত সমন্ত উত্তরভারত ববন-আক্রমণে বিপর্ষস্ত হয়ে যায়।
বস্তুত এই যবন-আক্রমণ মৌর্যদান্তার পতনের অন্তত্ন প্রধান

অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে কি ভাবে গৃহীত হয়েছিল সে বিষয়েও একটু আলোচনা করা কর্তব্য। এই ধর্মবিজয়-আদর্শের ছটি দিক্। অস্তরবিজয় বা দিগ্বিজয় আকাজ্ফায় পররাজ্য আক্রমণ (অশোকের ভাষায় 'শরশক্য' বিজয়) পরিহার এবং স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নামুষপশুনির্বিশেষে সকলের কল্যাণসাধনের নীতিগ্রহণ। অশোক যে শুধু নিজেই পররাজ্য অধিকারের ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, উত্তরকালে তাঁর পুত্রপ্রপোত্রেরাও নবরাজ্য বিজয়ের বাসনা না করেন এইচ্ছাও তিনি শিলালিপিতে প্রকাশ করে গিয়েছেন। ই কিন্তু মনে রাখা

29

পুত্র-পপোত্র মে অস্থ নবং বিজয়ং ম বিজেতবিয়ং মঞিয়ু, ১৩শ পর্বতলিপি।

উচিত বে, অশোক পররাজাবিজয়েরই বিরোধী ছিলেন, যুদ্ধমাত্রকেই তিনি গঠিত মনে করতেন না। স্বরাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর মতে অন্যায় নয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী সৈন্তদল প্রস্তুত রাখতেন, এ রকম অনুমান করার হেতু আছে। অশোক তাঁর অবিজিত প্রত্যন্তবাসীদের লক্ষ্য করে একাধিকবার জানিয়েছেন, কলিম্বাসীরা তাঁর কাছ থেকে যে তঃথবেদনা পেয়েছে তার জন্ম তিনি অন্ততপ্ত এবং অন্য কোনো জনপদবাসীকে এর শতভাগ এমন কি সহস্রভাগ হঃথ দিতেও তিনি পরাত্রথ। তিনি তাদের এ আশ্বাসও দিয়েছেন যে, তারা তাঁর কাছ থেকে स्थ वरे इःथ शांदा ना । किन्न मत्न जांदात मठर्क करत निराहरून, তারা যদি তাঁর সাম্রাজ্যের বা প্রজাদের কোনো 'অপকার' করে এবং তা यि कमात जारागा रत जारल जिनि जो मर कतर्तन नो, जात कलिन যুদ্ধের জন্ম অন্ত্রতপ্ত হলেও উক্তপ্রকার অপকারক অর্থাৎ আক্রমণকারীদের শাস্তি দেবার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে।<sup>২</sup> পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের আর কোনো রাজাই অশোকের অন্নস্তত এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের আদর্শকে স্বীকার করেছিলেন কি না সন্দেহ। কনিষ্ক এবং হর্ষবর্ধনের সায় বৌদ্ধর্মানুরাগী রাজারাও পররাজ্য আক্রমণ করে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে দিধা বোধ করতেন না। অশোক অস্ত্রবলে পররাজ্য অধিকারের বিরোধী, কিন্তু ধর্মবলে পররাজ্যে নৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা দেখলাম অশোকের এই আদর্শের প্রথমাংশের প্রতি পরবর্তী কোনো রাজারই আগ্রহ ছিল না, বলা বাহুল্য দ্বিতীয়াংশের প্রতিও কারও আগ্রহ ছিল এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। किন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী কালে এই ত্রই অংশের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস

২ অনুভপে পি চ প্রভাবে দেবনং প্রিয়স, ১৩শ পর্বতলিপি।

ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (এই গ্রন্থের বর্তমান রূপ মৌর্যুগের পরবর্তী বলেই স্বীকার্য ) বলা হয়েছে, যে বিজমী বিজিতের ভূমিদ্রব্যাদি সম্পদ্ গ্রহণ করেন না, তাঁর বগুতা স্বীকারেই সম্ভই হন এবং / তাঁর উত্তরাধিকারীকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁকেই বলা বার ধর্মবিজয়ী' (পৃ ৩১২-১৩, ৩৮২)। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাস এক জায়গায় বলেছেন,

গৃহীতপ্রতিমৃক্তস্থ স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ। শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্থ জহার ন তু মেদিনীম্॥

—রঘুবংশ ৪।৪৩

'ধর্মবিজন্নী' রাজা রঘু মহেন্দ্রনাথকে প্রথমে বন্দী করে ও পরে মুক্তি দিরে তাঁর গ্রী অর্থাৎ यশই হরণ করলেন, মেদিনী অর্থাৎ ভূমি হরণ করলেন না। লক্ষ্য করবার বিষয়, রঘুকে যুগপৎ দিগ্বিজয়ী ও ধর্মবিজয়ী বলে বর্ণনা করা হরেছে। কালিদাস দিগ্বিজর ও ধর্মবিজয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ কলনা করেননি। এই ধর্মবিজয়ও দিগ্বিজয়ের মতোই শর্মক্য অর্থাৎ অস্ত্রলভ্য। অথচ অশোক শরশক্য দিগ্বিজয়ের প্রতিকল হিসাবেই ধর্মবিজয়ের নব আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। রঘুর ধর্মবিজয়ের আদর্শকে কালিদাসের কলনামাত্র বলে মনে করার হেতু নেই। ইতিহাসেও এরকম ধর্মবিজয়ের দৃষ্টান্ত আছে। ঐতিহাসিকদের মতে কালিদাস গুপ্তসমাট্ চক্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৪) সমকালীন। এই চক্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্ত একজন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি আর্যাবর্তের বহু রাজাকে সমূলে উচ্ছেদ করে তাঁদের ভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং এজন্য তিনি 'সর্বরাজোচ্ছেন্তা' নামে অভিহিত হয়েছেন তাঁর প্রশস্তিতে। স্থতরাং অর্থশাস্ত্রের বিধান অন্তুসারে তাঁকে অস্ত্ররবিজয়ী বলা যেতে পারে। দক্ষিণাপথে তিনি যেসব রাজাকে পরাভৃত করেন তাঁদের যশ হরণ করে

THE R MAN BANKS

0000 / 3 90

তিনি তুই হরেছিলেন, তাঁদের ভূমি তিনি তাঁদেরই প্রত্যর্পণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কালিদাসের রঘুর স্থারই ধর্মবিজন্ধী বলে অভিহিত করা যায়। এপ্রসঙ্গে আলেকজাগুরিকর্তৃকি পুরুর রাজ্যপ্রত্যর্পণের কথাও স্মরণীয়। যাহোক, সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন একাধারে অস্তরবিজয়ী এবং ধর্মবিজন্ধী। অশোকের আদর্শে অস্তরবিজয় বা দিগ্বিজয়ের সঙ্গে ধর্মবিজয়ের এরকম সমন্তর্ম একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া তাঁর আদর্শের বিচারে রঘু বা সমুদ্রগুপ্তেরের ধর্মবিজয়, ধর্মবিজয় নামে স্বীকার্যই নয়।

0

অশোকের ধর্মবিজয়-আদর্শের এই রূপ-ও অর্থ-পরিবর্তনের হেতু কি তাও বিবেচা। একথা মনে করার হেতু আছে যে, বৌদ্ধ সমাট্ অশোকের সংগ্রামবিম্থ মনোভাব ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেনি। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি, এখানে পুনক্তি নিপ্তয়োজন। এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ অশোকের যুদ্ধবিম্থ মনোভাবকে স্বীকার করতে পারেনি, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষের চিরগুন রাজকীয় ও ক্ষাত্র আদর্শের বিরোধী; অথচ অশোকের ধর্মবিজয়ের মহৎ ভারটিকে একেবারে অস্থীকার করাও চলে না। তাই ধর্মবিজয়ের উক্তপ্রকার রূপ-ও অর্থ-পরিবর্তনের প্রয়োজন অয়ভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। একথা মনে করার পক্ষে অয়তম যুক্তি এই যে, অশোকের অহিংসার আদর্শকেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিজেদের অয়কুলে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল এমন প্রমাণ আছে।

আশোকের স্বীকৃত অহিংসা ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অহিংসার পার্থক্য বিচার করে দেখা যাক। স্বীয় প্রজাদের প্রতি অশোকের সর্বপ্রথম অনুশাসন হচ্ছে, ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিত্য বং। ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি

'এখানে (অর্থাৎ আমার সাম্রাজ্যে ) কোনো জীব বিধ করে বজ্ঞ করবে না।' অশোক আহারের জন্তে বা অন্ত কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যার বিরোধী ছিলেন না, তিনি শুধু অকারণ জীবহত্যারই বিরোধী ছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর অন্তশাসনগুলিতেই। অবশু তিনি নিজে প্রাণিবধ নিবারণের উদ্দেশ্যে আমিবভোজন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর এই আদর্শে অন্তর্যাও অন্তপ্রাণিত হতে পারে সম্ভবত এই আশাতেই তিনি নিজের আমিবত্যাগের কথা প্রকাশ্যে হোষণা করেছিলেন। তাছাড়া বৎসরের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট দিনে জীবহত্যা অবাঞ্ছনীয় বলেও ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আহারার্থ প্রাণিবধের বিরুদ্ধে সাধারণতাবে কোনো নিবেধাক্তা প্রচার করেননি। কিন্ত যক্তার্থ জীবহত্যার বিরুদ্ধে তাঁর অনুশাসন স্কল্পেট। এই যক্তবিরোধী অনুশাসন স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য সমাজের পক্ষে প্রীতিকর ছিল না।

প্রসক্তমে বলা যার, গৌতম বৃদ্ধ নিজেও আমিষভোজনের বিরোধী ছিলেন না তার প্রমাণ আছে বৌদ্ধ সাহিত্যেই। কিন্তু তিনি যে পশুযাতমূলক বজ্ঞবিধির বিরোধী ছিলেন, সে কথা জরদেবের দশাবতারস্তোত্র থেকেও জানা যার।

বা হোক, ব্রাহ্মণ্য সমাজ যে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অনুশাসনকে শ্রন্ধা সহকারে গ্রহণ করেননি তার প্রমাণ আছে ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর নাত্র প্রতাল্লিশ বংসর পরে শেষ মৌর্যরাজা বৃহস্তথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুয়মিত্র শুদ্দ প্রভুকে নিহত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ( খ্রী-পূ ১৮৭-১৫১)। নবরাজ্যাধিকার ও পশুহত্যামূলক যজ্ঞ, এই উভয় বিষয়েই তিনি অশোকের নীতির প্রতি কোনো শ্রন্ধাই প্রদর্শন করেননি। যবনবিজয় ও অক্যান্স রাজ্যবিজয়ের উৎসব হিসাবে তিনি অশোকের ব্রাজ্যবিজয়ের উৎসব হিসাবে তিনি অশোকের

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ম তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ এবং এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলি। হরিবংশে বলা হয়েছে,

> উদ্ভিজ্জো ভবিতা কশ্চিৎ সেনানীঃ কাগ্যপো দ্বিজ্ঞ । অশ্বনেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিয়তি॥

> > —ভবিষ্যপর্ব ২।৪०

এই একটিমাত্র বাক্যেই তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের অভিনন্দনবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কাগুপো দ্বিজঃ এবং পুনঃপ্রত্যাহরিয়তি, এই কথা দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীর। অশোক পশুবাতমূলক যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন। স্কুতরাং অধ্যেধও যে তাঁর মতে নিন্দনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। নতুবা তিনি নিজেও ভারতীয় চিরন্তন রীতি ত্রুসারে কলিম্বুদ্ধের পর অধ্যেধ অন্তর্জানের দারা বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে পারতেন এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ স্বভাবতই এই প্রত্যাশাই করেছিল বলে মনে করা যায়। কিন্তু তিনি নিজে তো অধ্যমেধ করলেনই না, পরস্ত তাঁর রাজ্যে (অর্থাৎ ভারতবর্ষেই) সর্বপ্রকার জীবহত্যামূলক ৰজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। এই নিষেধ থেকেই বোঝা যায় তৎকালেও উক্তপ্রকার যজ্ঞের প্রচলন ছিল ; অশোকের আমলেই তা বৃদ্ধ স্তরাং 'কাশ্রপো দ্বিজঃ অধ্যমেধং পুনঃপ্রত্যাহরিয়তি' কথার বিশেষ সার্থকতা আছে। এই প্রসঙ্গে যদি স্মরণ করা যায় যে, বৌদ্ধ সাহিত্যে পুন্তমিত্রকে বৌদ্ধর্মবিরোধী বলে মনে করা হয়েছে, তাহলে পুষ্মমিত্রের অধ্যমেধকে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অন্নশাসনের প্রত্যুত্তর বলে গ্রহণ করতে কোনো বাধা থাকে না। ভারহতের বৌদ্ধ স্তুপ শুদ্ধবংশের রাজত্বকালেই নির্মিত হয় এবং সে কথা স্তুপগাত্রেই লিখিত আছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলেন, শুন্দরাজারা বৌদ্ধর্মবিরোধী হলে তাঁদের রাজত্বকালে ভারহুতের স্থূপ নির্মিত হতে পারত না। কিন্তু

অন্ত সম্প্রদায়ের ধর্মার্ম্ন্রচানে প্রত্যক্ষভাবে হতকেপ না করেও উক্ত ধর্মের নীতিবিরোধী কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করা যায়, এবং এরকম উৎসাহ উক্ত সম্প্রদায়ের পরোক্ষ বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে। অশোকের অনুশাসন থেকে জানা যায়, তিনি নিজে ব্রাহ্মণদের প্রতি যথেই শ্রদায়িত ছিলেন এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকেই অনুরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতে প্রনঃপুন অন্তজ্ঞা জানিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্বীয় রাজ্যে জীবহিংসামূলক যজ্ঞায়ন্তান নিষেধ করেছিলেন। এই নিষেধার্ম্পাসন স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরোক্ষ বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে। এই দিক্ থেকে বিচার করলে ভারহুতের স্থপ নির্মাণে বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও পুয়মিত্রের যজ্ঞার্ম্ন্তানকে অশোকের যজ্ঞবিরোধী অনুশাসনের প্রত্যুত্তর বলেই স্বীকার করতে হয়। বস্তুত অশোকের নীতি ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিকূলে এবং পুয়মিত্রের নীতি ছিল ব্রাহ্মণ, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

পুয়ামিত্রের পর অশ্বনেধ যজের অন্তর্গাতা হিদাবে দাক্ষিণাপথের সাতবাহন
সমাট্ শাতকর্ণির (আনুমানিক খ্রী পৃ২৫-১) নাম উল্লেখযোগ্য। শুঙ্গদের
স্থার সাতবাহনরাও ব্রাহ্মণ এবং শাতকর্ণি নিজে ব্রাহ্মণত্বের গর্বে গর্বিতও
ছিলেন। সাতবাহন বংশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্রও
(খ্রী ১০৬-১০০) সমাজের চতুর্বর্ণবিভাগের সংরক্ষক, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের
সমর্থিক ও 'ক্ষত্রিরদর্পমানমর্দন' বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যাহোক, এই
গর্বিত ব্রাহ্মণবংশীয় সমাটের অশ্বনেধ বজ্জান্মন্তর্গানের পরিচারক, একথা বোধ করি নিঃসংশ্রেই বলা চলে।
অতঃপর সমৃদ্রগুপ্তের অশ্বনেধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমৃদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ
ছিলেন না; কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর উক্ত
যজ্জান্মন্তর্গান যে সে-ধর্মের জয় ঘোষণা করেছিল, একথা ঐতিহাসিকরা
একবাক্যে স্বীকার করেন।

দেখা গেল অশোকের বৌদ্ধর্যসম্মত যজ্ঞবিরোধী অনুশাসন ব্রাহ্মণ্য সমাজের হৃদর স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে উত্তরকালে এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার নায়ক ছিলেন শুঙ্গ সাতবাহন প্রাভৃতি ব্রাহ্মণবংশীয় রাজারা। শুধু যে মৌর্ষোত্তর যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার কথা অনুমত হয় তা নয়। তৎকালীন সাহিত্যেও এই প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে মহাভারতীয় রাক্ষণ্য অনুশাসনের তুলনা করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। আমরা দেখেছি অশোকের মতে নিরামিষভোজন প্রশংসনীয় হলেও তাঁর অনুশাসনে আমিষাহার নিষিদ্ধ হরনি, কিন্তু অশ্বমেধ প্রভৃতি জীবহত্যামূলক বজ্ঞের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে যজ্ঞার্থ পশুবধই বথার্থ হিংসা এবং এরকম পশুবধ থেকে বিরত থাকাই অহিংসা, আহারার্থ পশুবধকে তিনি যজে জীবহত্যার স্থায় দূৰণীয় মনে করতেন না। ব্রাহ্মণ্য সমাজও (ধর্মবিজয় আদর্শের স্থায়) অহিংসার আদর্শকে স্বীকার করে নিল, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করল অন্ত মহাভারতে অহিংসার অজস্র প্রশংসা আছে। এথানে একটিমাত্র উক্তি উন্ত করছি।

> অহিংসা প্রমোধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ। অহিংসা প্রমং সত্যং বতো ধর্মঃ প্রবর্ততে॥

> > · অনুশাসন পর্ব ১১৫।২৫

কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত অহিংসার স্বরূপ কি ? এই অহিংসা হচ্ছে মাংসভক্ষণবিরতি, পশুবধমূলক যজ্ঞবিরতি নয়

> মাসি মাস্তখনেধেন বো যজেত শতং সমাঃ। ন খাদতি চ যো মাংসং সমমেতন্মতং মম॥

> > —অনুশাসন পর্ব ১১৫।১৬

ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি

'শত বৎসর মাসে মাসে অশ্বনেধ করার যে কল, একমাত্র মানোহার ত্যাগ করলেই সে কল পাওরা বার।' আপাতত মনে হর অশ্বনেধ প্রভৃতি হিংসামূলক বজ্ঞবিরতির পক্ষে উৎসাহদানই এই উক্তির উদ্দেশু। কিন্তু একটু পরেই বলা হয়েছে, অপ্রোক্ষিতং বৃথামাংসং বিধিহীনং ন ভক্ষয়েৎ— যজ্ঞার্থ মন্ত্রসংস্কৃত না করে বৃথামাংস ভক্ষণ করা অবৈধ। মন্ত্রসংহিতাতেও (৫।২৭) বলা হয়েছে, প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্ মাংসম্। অন্তুশাসন পর্বে ওই প্রসঙ্গেই আরও প্রেষ্ট করে বলা হয়েছে—

বিধিনা বেদদৃষ্টেন তদ্ভুক্তেই ন ছয়তি। যজ্ঞার্থে পশবঃ স্থাট ইত্যপি শ্রায়তে শ্রুতিঃ॥

—অনুশাসনপর্ব ১১৬।১৪

শুধু তাই নর, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগরালর আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

> বীর্ষেণোপার্জিতং মাংসং যথা ভুঞ্জন্ ন ছয়তি।… অতো রাজর্ষন্ধঃ সর্বে মৃগন্নাং যান্তি ভারত। ন হি লিপান্তি পাপেন ন চৈতৎ পাতকং বিহুঃ॥

—অনুশাসন পর্ব ১১৬।১৫-১৯

অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের পার্থক্য স্থুস্পষ্ট।
ত্বালাকের মতে মাং সভোজন প্রশংসনীয় না হলেও অবৈধ নয়, কিন্তু যজ্ঞার্থ
পশুহনন অবৈধ এবং তিনি যে মৃগয়ারও বিরোধী ছিলেন সেকথা তাঁর
শিলালিপিতেই আছে। কিন্তু বাহ্মণ্য বিধান মতে অহিংসা (অর্থাৎ মাংসভক্ষণবিরতি) পরম ধর্ম, কিন্তু যজ্ঞ- বা মৃগয়া-লব্ধ মাংস ভেজনে কিছুমাত্র
দোষ নেই।

ব্রাহ্মণদের এই বিধান যে শুধু পুথিগত তা নর, সমাজ যে কার্যতও এই বিধান মেনে চলত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। শুপ্তসমাট্ চক্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় চৈনিক পরিব্রাজক কা হিয়ান ভারতভ্রমণ (খ্রী ৪০১-১০) করে যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন তার থেকে জানা বায় তৎকালে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্তাজ ব্যতীত উচচবর্ণের মধ্যে মাংসাহার প্রচলিত ছিল না, এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। বলা বাহুল্য অশোকের প্রেরণা এবং ব্রান্ধণ্য বিধানে অহিংসার অজন্র প্রশংসার কলেই ভারতবর্ষ থেকে আমিষ ভোজনের রীতি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু গুপ্ত-বুগে অর্থাৎ কা হিয়ানের সমরে বজ্ঞার্থ পশুহত্যা প্রশংসনীয়ই ছিল। তার প্রমাণ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পোত্র কুমারগুপ্তের অধ্যমেধ অন্তর্ভান। এর দ্বারা অশোকের অনুশাসনের ব্যর্থতা এবং ব্রান্ধণ্য অনুশাসনের জয় স্থৃতিত হছেছে। মৃগয়া সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। অশোক মৃগয়ার্থ বিহার্যাত্রা ত্যাগ করে ধর্মযাত্রার রীতি গ্রহণ করেন। তাঁর এই আদর্শ যে ক্যত্রিসনাজের চিত্ত স্পর্শ করেনি তার প্রমাণ কালিদাসের রচনায় মৃগয়ার প্রশংসা এবং গুপ্ত-বুগের স্বর্ণমূর্যার মুগয়াবিহারী স্রাট্কর্ত্ব পশুহত্যার চিত্র।

এ প্রসঙ্গে বলা কর্তব্য, বৃদ্ধ এবং অশোকের পশুবাতমূলক বজ্ঞনিলা যে বাহ্মণ্য সমাজে কারও সমর্থনই লাভ করতে পারেনি তা নর। উপনিবদের সমর থেকেই বজ্ঞে পশুহত্যার নির্ভূরতা অনেকের চিত্তে বজ্ঞবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করছিল। বাহ্মণ্য সাহিত্যে তার বথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতেও নানাস্থানে স্পষ্টতই বজ্ঞে পশুহত্যার বা পশুহত্যামূলক বজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে। তন্মধ্যে শান্তিপর্বের অন্তর্গত 'উপ্পর্বত্তাখ্যান' নামক বজ্ঞনিন্দামূলক অধ্যারটি বিশেষভাবে উল্লেখবাগ্য। এই অধ্যারটিতে বজ্ঞার্থ পশুহত্যা সর্বথা নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে এই অধ্যায়ের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের অনুশাসনের সঙ্গে এই অধ্যায়ের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের অনুশাসনে 'অহিংসা' শন্ধটির প্রয়োগ নেই। জীবহিংসা অর্থে 'ভূতানং বিহিংসা' কথার প্রয়োগই দেখা

যার। চতুর্থ গিরিলিপিতে 'ভূতানং বিহিংসা'র 'সঙ্গে ভূতনাং অবিহিংসা কথারও প্রয়োগ হয়েছে। মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও ঠিক এই অর্থে 'সর্বভূতাবিহিংসা' কথাটির ব্যবহার হয়েছে। এই চতুর্থ গিরিলিপিতেই 'বিমানদসনা' বলে 'দিব্য রূপ'এর কথা আছে এবং কথাটির ঠিক অর্থ কি তা স্পষ্ট নয়। মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও দিব্য (অর্থাৎ স্বর্গায়) বিমান দর্শনের কথা আছে। এই অধ্যায়টির সাহায্যে উক্ত 'বিমানদসনা' কথার অর্থ নিরূপণ করা সহজ হতে পারে। কিন্তু সেগবেষণা এন্থলে আমাদের পক্ষে অপ্রাসন্ধিক। যাহোক, এই অধ্যায় হিংসাপ্রধান যজের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এরকম মনোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল। যজে পশুহত্যার অন্তক্ত্ব মনোভাবই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে প্রবল।

দেখা গেল গৌতম বৃদ্ধ ও অশোকের অন্নুস্ত অহিংসানীতি ব্রাহ্মণ্য সমাজে উপেক্ষিত হয়নি, কিন্তু ব্রাহ্মণরা হিংসাপ্রধান যজ্ঞের বৈধতাকে অব্যাহত রেথে শব্দটিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। ধর্মবিজয় সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘটেছে। পরবর্তী রাজারা ধর্মবিজয় কথাটিকে অম্বীকার করেননি, কিন্তু অশোকের স্বীকৃত ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেননি,; ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ যশোলিপ্যু রাজাদের অনুক্লে শব্দটিকে নৃতন অর্থে উপস্থাপিত করেন। তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অশোকের ধর্মবিজয় ও অবিহিংসা নীতি উত্তরকালে নৃতনভাবে ব্যাখ্যাত হলেও এই ছটি নীতি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।



## অহিংসা ও রাজনীতি



1

অহিংসার ভাব ও আদর্শটি হচ্ছে বিশেষভাবে ভারতীয়। জন্ম কোনো দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে এই আদর্শটির এ-রকম প্রবল প্রভাব দেখা যায় না। ভারতবর্ষেও আজকাল আমাদের চিন্তাজগতে এই আদর্শটি যে-রকম প্রাধান্থ লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর কথনও সে-রকম হয়েছে বলে মনে হয় না। এই যে অহিংসার আদর্শটি আজকাল আমাদের জাতীয় জীবনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে কিরূপে বিবর্তিত হয়েছে, প্রথমে তারই একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

অহিংসার আদর্শটি অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল একটি ধর্মনীতিরূপে এবং বেদবিরোধী ধর্মআন্দোলন বা ধর্মসংস্কারের একটি প্রধান অন্ধ হিসাবে। উপনিষদের যুগেই এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রথম স্থচনা হয়। পরবর্তীকালে ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব), জৈন এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আশ্রম করে এই আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অক্ততম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনুষ্ঠানবহুল বৈদিক ধর্মের, বিশেষত পশুহিংসাময় বাগবজ্ঞের, বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন। উপনিষদের যুগে বৈদিক বজ্ঞান্মষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতাস্থানিক বজ্ঞার্মকর্মকে গৌণতা দান করে জ্ঞান ও চারিত্রনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩)১৭) বজ্ঞের যে রূপকার্থ করা হয়েছে তাতেই ক্রিয়াময় বা দ্রব্যায় বজ্ঞের ব্যর্থতা অত্যন্ত নিঃসংশ্রম্পরপ্রীকৃত ও শোষিত হয়েছে। ওই উপনিষদে মান্নধের সমগ্র জীবনটাকেই

একটি যজ্জরপে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই জীবনযজ্ঞ উক্ত গ্রন্থে 'পুরুষযজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়েছে। বাহোক, মামুষের জীবনরপ যজ্জের দক্ষিণার যে রূপকার্থ করা হয়েছে সেইটেই সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়। বেদবিহিত যজ্জের দক্ষিণা হল পুরোহিতকে অর্থদান। কিন্তু পুরুষযজ্ঞ বা জীবনযজ্জের দক্ষিণা হচ্ছে কয়েকটি চারিত্রনীতি: তপস্তা, দান, ঋজুতা, অহিংসা এবং সত্যবচন।

অথ যত্তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনমিতি তা অস্তু দক্ষিণাঃ।

—ছান্দোগ্য ৩।১৭।৪

বিশ্বরের বিষয় এই যে, আধুনিক কালে যেমন অহিংসা ও সত্যাগ্রহ পাশাপাশি চলে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তেমনি অহিংসা ও সত্যবচন পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে।

এই উপনিষত্ত্ত পুরুষযজ্ঞের যিনি উপদেষ্টা তাঁর নাম হচ্ছে ঘোর আদিরস এবং বাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর নাম দেবকীপুত্র রুষ্ণ। ই আনেক ঐতিহা সিকের মতে এই দেবকীপুত্র রুষ্ণ ও ভাগবত ধর্মের প্রবর্ত ক মহাভারতখ্যাত বাস্কদেব রুষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি। ই ভাগবত সম্প্রদারের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে ভগবদ্গীতা। শ্বরণীয় বিষয় এই যে, পুরুষযজ্ঞের ব্যাখ্যাতা ঘোর আদিরসের উপদেশ এবং রুষ্ণোক্ত গীতার উপদেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উপনিবদের পুরুষযজ্ঞের আদর্শ টিই গীতার "বৎ করোধি বদশ্রাসি বজ্জুহোধি দদাসি বং" ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটিতে (৯।২৭) অতি স্কম্পেইরপে ফুটে উঠেছে। পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণারপ চারিত্রনীতিগুলিও গীতায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে।

<sup>&</sup>gt; ছात्मागा छेशनियम् ७। २१। ७।

২ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী-কৃত Political History of Ancient India চতুর্থ সং পৃ ১১৯ পাদটীকা ৩।

দানং দম\*চ যজ্ঞ\*চ স্বাধ্যায়ন্তপ আর্জবন্ অহিংসা সত্যম।

- 2012-5

উপনিষদে যে বেদ- ও যজ্ঞ-বিরোধী ভাব ও অহিংসার আদর্শ স্থাচতমাত্র হয়েছে, গীতায় কিন্তু তা স্কম্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> বৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রেগুণ্যো ভবার্জুন। বাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে। তাবান্ সর্বেষ্ বেদেষ্ ব্রাহ্মণস্থা বিজানতঃ॥ ২।৪৫-৪৬

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে গীতায় বেদকে পরমার্থলাভের পক্ষে চরম সহায় বলে স্বীকার করা হয়নি, বরং তাকে স্পষ্টতই একটু নীচু স্তরে স্থাপিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়।

> বামিমাং পুপিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদন্তীতিবাদিনঃ॥ ২।৪২

ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বারা বেদকেই একান্তরূপে মানেন এবং বেদাতিরিক্ত অন্ত কিছুই স্বীকার করেন না তাঁদের অতি কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে, এমন কি 'অবিপশ্চিং' বা অন্তর্বন্ধি বলে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু ঐকান্তিক বেদমার্গীদের অপ্রশংসা করেই গীতাকার ক্ষান্ত হননি, বেদোক্ত দ্রব্যযক্তকেও নিক্কষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ ॥ ৪ । ৩৩

এই জ্ঞানযজ্ঞ পূর্বোক্ত জীবনযজ্ঞেরই প্রকারবিশেষ। অহিংসার আদর্শ টিও গীতাতে যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করেছে। গীতায় অনেক হুলেই যথার্থ ধর্মসাধনার উপায়স্বরূপ কতকগুলি চারিত্রনীতির উল্লেখ করা হয়েছে; ওই নীতিগুলির মধ্যে অহিংসা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গীতায় চার জায়গায় এই অহিংসানীতির উল্লেখ পাই।

- ১ অহিংদা-সমতা-তুষ্টিস্তপো দানং বশোহবশঃ। ১০।৫
- ২ অমানিত্বদন্তিত্বমহিংলাক্ষান্তিরার্জব্ম। ১৩।**৭**
- ৩ অহিংসাসতামক্রোবস্তাগঃ শান্তিরপৈশুন্ম। ১৬।২
- s দেবন্ধিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্। ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭।১৪

বেদ ও বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধতার সঙ্গে অহিংসানীতির কি সম্পর্ক, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও গীতা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা বার না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে ওই সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈদিক বজ্ঞবিধিঅনুসারে যে পশুহত্যা অবশুকর্তব্য, তারই বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশ্যে
বৌদ্ধর্ম অহিংসানীতিকে এতথানি প্রাধান্ত দিয়েছে। গৌতম বুদ্ধের
ধর্মপ্রচারের প্রায় তুই হাজার বছর পরেও ভারতবর্ষ বৌদ্ধর্মের এই
বিশিষ্টতার কথা বিশ্বত হয়নি। জয়দেবের দশাবতারতোত্তে বৌদ্ধর্মের
এই বজ্ঞবিরোধী অহিংসাবাদের কথা অতি স্পষ্ট ভাষার ঘোষিত হয়েছে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং

সদরহৃদর দশিতপশুবাতৃন্। কেশব ধৃতবৃদ্ধশরীর

जग्र जगमीन स्त्र॥

অহিংসানীতির পরম সমর্থক মৌর্থসম্রাট্ প্রিরদর্শী অশোকের অনুশাদন থেকেও এই কথা সমর্থিত হয়। তাঁর প্রথম পর্বতলিপিতেই তিনি বলেছেন, ইধ ন কিংচি জীবং আরভিংপা প্রজূহিতর বং

'এখানে কোনো জীব হত্যা করে হোম বা যজ্ঞ করা কর্তব্য নর'। 'এখানে' শব্দের দ্বারা কোন্ জারগা বোঝাচ্ছে এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু অশোক যে জীবহিংসা করে বাগয়ক্ত করার বিরোধী ছিলেন এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশার নেই। স্তরাং দেখা গেল প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যজ্ঞোপলক্ষ্যে গশুহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যেই অহিংসানীতির আবির্ভাব হয়েছিল। সে হিসাবে এটি একটি ধর্মনীতি এবং ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ বলেই স্বীকার্য। এই ধর্মনীতিটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তাও বিবেচ্য।

2

প্রথমেই দেখতে পাই অহিংসার আদর্শটি চারিত্রনীতি হিসাবে গীতায়
প্রাংপুন উল্লিখিত হলেও ওটিকে কখনও যুদ্ধবিরোধী নীতি বলে স্বীকার
করা হয়নি। অর্জুনকে অহিংসার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যুদ্ধ থেকে
নিরস্ত করা হয়নি, বরং যুদ্ধ করতেই উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বয়ং
ব্রুদেবের উপদেশেও কোথাও যুদ্ধের নিন্দা দেখা বায় না। বরং
আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করতেন এমন প্রমাণ আছে। এই
প্রসঙ্গে অজাতশক্রকর্ত্বক আক্রান্ত হবার প্রাক্কালে বৈশালীর বৃজিসংঘ
সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে স্বরণীয়।

এবার দেখা যাক অহিংসানীতির পরম অন্তরাগী বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক ওই নীতিটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতথানি প্রয়োগ করেছিলেন। এ-কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, কলিঙ্গুদ্ধের পর রাজ্যালিপ্দ্দু অশোকের মনে যে অন্তশোচনা ও ধর্মকামতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে তাঁর রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি মগধের দিগ্বিজয়নীতি বর্জন করে ন্তন নীতি প্রবর্তন করলেন। ওই ন্তন নীতির নাম হল 'ধর্মবিজয়'। 'শরশক্য'বিজয় অর্থাৎ অন্তবিজয়েরই নাম দিগ্বিজয়, আর প্রেম বা প্রীতির

১ H. Kern-কৃত Manual of Indian Buddhism পু 85।

সাহাব্যে যে বিজয় তাকেই অশোক ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেছেন।
কলিয়য়ৄয়ের পর অশোক য়ৄয়ের দ্বারা রাজ্যবিস্তারের আকাজ্জা সম্পূর্ণরূপে
পরিহার করে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর অবিজিত
প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দেন য়ে, তাঁর কাছ
থেকে তাদের কোনো ভয় নেই, তিনি তাদের ছঃখের হেতু না হয়ে য়ৄয়েয়রই
হেতু হবেন। তিনি নিজে দিগ্বিজয়নীতি পরিহার করেই ফান্ত হননি;
তাঁর পুত্রপ্রপোত্রেরাও যেন ভবিয়তে নবরাজ্যবিজয়ের আকাজ্জা মনে স্থান
না দেন, সে ইচ্ছাও তিনি তার গিরিলিপিতে চিরস্থায়ী রূপে অন্ধিত করে
গিয়েছেন। এ-ভাবে অশোকের সাম্রাজ্যে রণভেরী গিয়েছিল শুর হয়ে এবং
তার স্থান অধিকার করেছিল ধর্মধোষণা।

#### ভেরীবোসো অহো ধংমবোসো।

-8র্থ পর্বতলিপি

এইরপে রক্তপাতবিত্যা শুধু যে অশোকের রাজনীতিকে প্রভাবিত
করেছিল তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও এই অহিংসানীতির দারা
বিশেষভাবে নিয়ন্তিত হয়েছিল। তৎকালে রাজাদের মধ্যে বিহারযাত্রা
করে মৃগয়া প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের রীতি খুবই প্রচলিত ছিল।
পশুনিকার স্পষ্টতই অহিংসানীতির বিরোধী; তাই অশোক বিহারযাত্রার
হলে ধর্মযাত্রা অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন করে ধর্মপ্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন।
পূর্বে অশোকের রন্ধনশালার জন্মে প্রতিদিবস বহু প্রাণী নিহত করা
হত। পরে ওই প্রাণীদের সংখ্যা বহুলপরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যহ
মাত্র হটি ময়ুর ও একটি মৃগ নিহত করার ব্যবস্থা হয়, অবশ্য প্রত্যহ

<sup>›</sup> কেউ কেউ একথাটির অশুরকম অর্থ করেছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া-কৃত Inscriptions of Asoka দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২৪৯-৫০।

একটি করে মৃগ বধ করার রীতিতে প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটত। কিন্তু কালক্রমে এই তিনটি প্রাণী বধ করাও অশোকের পক্ষে ত্রঃসহ হরে উঠল এবং তিনি রাজমহানসে প্রাণিহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে নিরামিষাহারী হলেন। এভাবে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাপথের পথিক হলেন। তথনকার দিনে একাজ যে কত কঠিন ছিল আজকাল তা সম্যুক্রপে উপলব্ধি করা সহজ নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অবিমিশ্ররূপে অহিংসাপন্থী হওয়া সম্ভব হলেও রাজনীতিতে তা কতথানি সম্ভব তা অশোকের ইতিহাস থেকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তিনি একেবারেই বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুশাসন থেকেই প্রমাণিত হয় য়ে যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেননি। যে অনুশাসনটিতে তিনি কলিম্মুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে নিজের বেদনা ও অনুশোচনার কথা জ্ঞাপন করে বলেছেন, ওই যুদ্ধে মানুষের যে তুঃথকন্ত হয়েছিল এখন তিনি তার শতভাগ বা সহস্রভাগ তুঃথকন্তকৈও অত্যন্ত শোচনীয় ও গুরুতর বলে মনে করেন, সেই অনুশাসনটিতেই কিন্তু বলা হয়েছে, 'য়ি কেন্ট আমার অপকার করে তবে বতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব'।

ন্মো পি চ অপকরের তি ছমিতবিরমতে বো দেবনং প্রিয়স রং শক্ষো ছমনরে।

— ১৩শ পর্বতলিপি।

এই কথার ইপিত হচ্ছে এই— কলিপবিজ্ঞার পর অশোক যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করেছেন এবং ওই যুদ্ধের সহস্রাংশ জ্বংথকষ্টও তিনি কোনো রাজ্যকে দিতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু তা বলে কেউ ঘেন মনে না করেন, তবে তো অশোকের রাজ্যের অপকার করা খুবই সহজ্। ওই তথপকারেচ্ছুদের তিনি শাসিয়ে বলেছেন, তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অস্ত্রধারণ করে তাদের শান্তিবিধান করতে কুন্তিত হবেন না। এই উপলক্ষ্যে ওই ত্রেরাদশ গিরিলিপিটিতেই অশোক তাঁর সামাজ্যান্তর্গত অটবীরাজ্যের অধিবাসীদের জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের জন্ত অন্তর্গ্ত হলেও তিনি শক্তিহীন নন, তাদের ক্রতকার্যের জন্তে তারা যদি লক্ষ্যা প্রকাশ নাকরে তবে তাদের হনন করা হবে।

#### অবত্রপেয়ু ন চ হংগ্রেয়স্থ।

অন্তত্ত্ব যেথানে তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী ( অংত ) রাজ্যের অধিবাসীদের অন্তন্বিগ্ন হবার আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমার কাছ থেকে স্থুখই লাভ করবে, তুঃখ নর", সেই অন্ত্রশাসনটিতেও তিনি কিন্তু তাঁর যুদ্ধবিমুখতার সীমাটুকু নির্দেশ করে দিয়ে এ-কথা বলতে ভোলেননি যে, যতটুকু পর্যন্ত ক্ষমা করা যায় ততটুকুই ক্ষমা করা হবে,

খমিসতি নে দেবানং পিয়ে অফাকং তি এ চকিয়ে খমিতবে<sup>২</sup>, তার বেশি নয়।

এ-সমস্ত তথ্য থেকে এই সিন্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে য়ে, আশোক ব্রুনিম্থ ছিলেন বটে, কিন্ত সে শুধু রাজ্যবিস্তারমূলক অর্থাং offensive ও aggressive যুদ্ধের বিরুদ্ধে । রাজ্যরক্ষামূলক বা defensive যুদ্ধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন এ-কথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আধুনিক কালের অহিংসানীতির সমর্থকদের মতো অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না এ-কথাটি শ্মরণ রাথা উচিত। কলিঙ্গযুদ্ধের পরে অশোককে আর কথনও সমরসজ্জা করতে হয়েছিল কি না, অথবা রামক্রম্ভকথিত অহিংস সর্পের মতো কোঁস করেই তিনি

১ विछीय विस्थाविणि, स्थोनि।

#### অহিংসা ও রাজনীতি

অপকারকদের নিরন্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।

অশোক অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তা বলে তিনি যে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকেই বিরত ছिলেন তা नग्न। তিনি यে এক সময়ে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুত্রত গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভিক্সবেশী অশোকের হৃদয়ে ভিক্স্থর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। ভিক্ষুত্রতী হলেও রাজনীতিপালনে তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য বা ছুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে সকলেই যে অপকার্য থেকে বিরত হয়ে ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিল তা মনে করা যায় না। ধর্মপ্রচার সত্ত্বেও বহু লোকই নানাপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হত এবং অশোককেও তাদের শাস্তি-বিধান করতে হত। কেননা ছুপ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, উভয়ই রাজার কর্তব্য। কুষ্টের দমন বলপ্রায়োগসাপেক্ষ এবং ওই বলপ্রয়োগে অশোক কুটিত ছিলেন না। তাঁকেও কারাগার রক্ষা করতে এবং অপরাধীদের কারাক্তম করতে হত। তবে বছরে একবার করে তিনি কয়েদিদের কারামুক্তি ('বন্ধনমোক্ষ') দিতেন। আর, যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হত তাদের প্রাণদগুবিধানেও তিনি ইতস্তত করেননি। তবে তিনি বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের তিন দিনের সময় মঙ্কুর করতেন, যেন তারা ওই সময়ের মধ্যে

<sup>&</sup>gt; অশোকের লিপিতে উক্ত 'ময়া সংঘে উপয়ীতে' অংশটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মনে রাথতে হবে গ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিপ্রাক্তক ই-ৎসিং অশোকের একটি বৌদ্ধভিক্ষ্বেশী মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালের তিব্বতী চিত্রেও অশোকের ভিক্ষ্বেশ দেখা যায়।

দান উপবাস প্রভৃতি ধর্মাচরণের দারা নিজেদের পারত্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারে ও প্রজাসাধারণের মধ্যে অধিকতর ধর্মপরায়ণতার প্রেরণা রেখে যেতে পারে।

আলোচিত তথ্যগুলি থেকেই মাম্বরের প্রতি প্রযোজ্য অশোকের অ্হিংসানীতির সীমা কোথার, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশর থাকে না। কিন্তু ওই নীতিটি আধুনিক কালের স্থার প্রাচীন কালেও মামুব এবং পশু উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। অশোক নিজেকে মামুব এবং পশু সকল জীবের নিকটই ঋণী মনে করতেন। তাই মামুব পশু প্রভৃতি সর্বভূতের সেবা ও কল্যাণসাধন করে আনৃণ্য লাভ করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্থতম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

#### ভূতানং আণংনং গচ্ছেয়ং।

—৬ঠ পর্বতলিপি

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্মে তিনি স্বীয় রাজ্যে তথা চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্যন্ত দেশে এবং এন্টিয়োকস প্রভৃতি প্রতিবেশী যবন (অর্থাৎ গ্রীক) রাজাদের রাজ্যে মান্তব এবং পশু উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

# দে চিকীছা কতা মন্থুসচিকীছা চ পস্থুচিকীছা চ। —২য় পর্বতলিপি

শুধু তাই নয়, মান্থব এবং পশুর উপযোগী (মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ) ওষুধের গাছগাছড়াও যেখানে যা নেই সেখানে তা আনিয়ে রোপণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা-ছাড়া তিনি পথে পথে কুপখনন এবং বৃক্ষরোপণও করিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য মান্থব এবং পশু উভয়েরই স্বাচ্ছন্যবিধান।

#### পরিভোগায় পস্থমমুসানং।

—২য় পর্বতলিপি

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মান্তবের প্রতি নয়, পশু প্রভৃতি জীবের প্রতি দয়াতেও অশোকের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এখন দেখা যাক এই জীবের প্রতি অহিংসানীতি সম্পর্কে অশোক কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনেছিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখেছি অশোক নিজে আমিবাহার ত্যাগ করে স্বীয় রন্ধনশালার জন্যে সর্বপ্রকার পশুহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিহার্যাত্রা বা মৃগয়াতেও তিনি পশুবধ থেকে বিরত হয়েছিলেন। এ-ভাবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসানীতির অন্ধুসরণ করতেন বটে, কিন্তু প্রজাসাধারণকে অহিংসানীতিপালনে তিনি কতথানি বাধ্য করেছিলেন সেইটেই জিজ্ঞান্ত ।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, এ-বিষয়ে তিনি প্রজাদের শুধু উপদেশ দিয়েই নিরস্ত হয়েছিলেন; কখনও তাদের বাধ্য করেছিলেন বা শান্তির ভয় দেখিয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা না করাই ভালো।

সাধু অনারংভো প্রাণানং, অবিহীসা ভূতানং।

-8ৰ্থ পৰ্ব তলিপি

কিন্তু এই উপদেশ পালিত না হলে কোনো শাস্তিবিধানের উল্লেখ তাঁর অমুশাসনে নেই। যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ (প্রাণারক্তো) এবং মাংসাহার বা অমুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা (বিহিংসা চ ভূতানং), এই তুএর মধ্যে প্রথমটিই অশোকের মতে অধিকতর অন্যায় বলে গণ্য হত। এ-রকম মনে করার হেতু এই যে, অশোক

যতবার ভূতবিহিংসার কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন প্রাণারস্ভের কথা। তৃতীয় গিরিলিপিতে তিনি শুধু বলেছেন 'প্রাণানং সাধু অনারংভো', কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে 'অবিহিংসা (অশোকের অমুশাসনে 'অহিংসা' শক্টির প্রয়োগ দেখা যায় না) ভূতানং' বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রথম গিরিলিপিতে "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজৃহিতয়্বং" এই উক্তির মধ্যে যজার্থে পশুবংধর বিরুদ্ধে যে-রকম স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেরেছে, সাধারণ জীবহিংসার বিরুদ্ধে তেমন ম্পষ্টোক্তি কোথাও নেই। তা-ছাড়া যজ্ঞার্থে পশুবলির বিরুদ্ধে এই উক্তির কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সাধারণ জীবহিংসাবিষয়ক বিধানটির বহু ব্যতিক্রমের কথা দেখা যায় পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে। ওই লিপিতে দেখা যায় অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের বড়্বিংশ বৎসরে কতকগুলি জীবকে অবধ্য বলে ঘোষণা করেন; এই অবধ্য প্রাণীদের তিনি একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা—শুক, সালিক, চক্রবাক, হংস, বাঁড়, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত। তার পরেই বলেছেন, "যে-সব চতুষ্পদ জীব মামুষ খায়ও না, (চামড়া প্রভৃতির জন্যে মান্তবের কাজেও লাগে না"

সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি সেগুলিও অবধ্য। স্কৃতরাং দেখা যাচ্ছে অশোক খালার্থে বা চর্ম প্রভৃতি লাভার্থে পশুবধ নিষেধ করেননি, যদিও তিনি নিজে খালের জন্যেও পশুহত্যা থেকে বিরত ছিলেন। ওই লিপিতেই দেখা যায় বছরের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি মাছ ধরা ও বিক্রি করা এবং কতকগুলি জন্তুকে নির্মৃদ্ধ করা অফুচিত বলে জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নিষেধবিধি প্রযোজ্য ছিল না। স্কৃতরাং

#### অহিংসা ও রাজনীতি

দেখা যাক্ষে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে জীবজন্তসম্পর্কেও সম্পূর্ণ অহিংসানীতির পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও প্রজাসাধারণের উপর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া সংগত মনে করেননি। এখানেও তাঁর রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তখনকার দিনে মাছমাংস খাওয়া সমগ্র দেশে স্থপ্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় সমগ্র দেশকে নিরামিবভোজী করে তোলা সম্ভবও ছিল না এবং সে চেষ্ঠা করাও যথার্থ রাজনীতির কাজ হত না। অশোকও তাই মাছমাংস খাওয়া এবং খাছার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যা নিষেধ করেননি। তিনি শুধু যজার্থে জীবহত্যা ও নিপ্রয়োজন জীবহত্যার বিরুদ্ধেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। উপনিষদের মুগে পশুঘাতমূলক যাগ্যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের স্বচনা হয়েছিল, অশোকের আমলেই তার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই।

পূর্বে দেখেছি অশোক অহিংসানীতির সমর্থক হলেও সম্পূর্ণরূপে
যুদ্ধবিরোধী বা নরহত্যাবিরোধী ছিলেন না। রাজ্যবিস্তারের
উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং তজ্জাত অকারণ নরহত্যার তিনি বিরোধী
ছিলেন। কিন্তু রাজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং অপরাধীদের প্রাণদ্ওবিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। এখন দেখলাম
অকারণ জীবহত্যা ও যজ্জার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও
তিনি রাজ্যমধ্যে খাল্লার্থে বা অন্যবিধ প্রয়োজনে জীবহত্যার

১ অংশাকের আদর্শস্থানীয় বুদ্ধদেবও খীয় সংঘতুক্ত ভিক্ষ্ণণের পক্ষেও মাছমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেবদন্ত যথন ভিক্ষণণের পক্ষে আমিষাহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন তথনও তিনি তাতে সন্মতি দেননি। Manual of Indian Buddhism by H. Kern পু ৭১ ও পাদটীকা ৫, এবং Hindu Civilization by R. K. Mookerji পু ২৪৭ পাদটীকা ১ উইব্য।

আবিশ্রকতা অস্থীকার করেননি। অর্থাৎ অশোক নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে অহিংসানীতির উপাসক হলেও তিনি তাঁর রাজনীতিকে কখনও ওই অহিংসানীতির কুক্ষিগত করে ফেলেননি। ধর্মনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রগত পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

0

ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস থেকে অহিংসা- ও রাজনীতি-বিষয়ক আরও কয়েকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। কুয়াণসমাট কনিষ্ক বৌদ্ধর্মাবলম্বী হলেও যুদ্ধবিগ্রহ তথা নরহত্যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অরুচি ছিল না! বাংলা দেশের বৌদ্ধ পালসমাট্গণের পক্ষেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। সমাট্ হর্ষবর্ধ নও তাঁর বৌদ্ধর্ম তথা অহিংসানীতির প্রতি অন্ধর্মাগের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জীবনের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।

ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ও অহিংসাপ্রীতির জন্যে বৌদ্ধ
এবং জৈন সমাজের সমশ্রেণী বলে গণ্য হয়েছে। ভাগবত সম্প্রদায়ের
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতাতেও পুনঃপুন অহিংসানীতিকে প্রাধান্য
দেওয়া হয়েছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তা সত্ত্বেও গীতা বে
যুদ্ধবিরোধী নয় একথা সকলেরই জানা। এবার ভাগবতসম্প্রদায়ের
ইতিহাসের নজিরে দেখা যাক অহিংসা ও রাজনীতি তথা যুদ্ধবিগ্রহের
পারম্পারিক সম্পর্ক কতথানি। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অশোকের
যুগ যেমন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ভাগবতধর্মের ইতিহাসে গুপুসমাট্গণের যুগ তেমনি সব চেয়ে গৌরবময়। বিক্রমাদিত্যপ্রমুখ

পরমভাগবত গুপ্তসন্ত্রাট্গণের আধিপত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মৌর্য্পের চেয়ে কম গৌরবান্বিত করেনি। কিন্তু ভাগবত বা বৈষ্ণব সন্ত্রাট্গণ যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাজ্যজয়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীর্তি বলে গণ্য করতেন। শুধু তাই নয়, যে অষ্ণুঠান-ও হিংসা-মূলক যাগযজ্ঞকে ভগবদ্গীতায় নিরুষ্ঠ ও নিয় স্তরে স্থাপন করা হয়েছে, পরমভাগবত শুপ্তনরপতিরা সেই যাগযজ্ঞকেও স্বীয় কীর্তিপ্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমান্ধ এবং কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য এই তৃইজন স্থাট্ই অশ্বমেধযজ্ঞের অষ্ণুঠান করেছিলেন। অথচ ভাগবতধর্মশাস্ত্র গীতার মতে ওই যক্ত প্রশস্ত্র নয়, কেননা অশ্বমেধ দ্রন্যয়ও বটে এবং অহিংসানীতির প্রতিকূলও বটে।

এবার কয়েকজন বিখ্যাত জৈন রাজার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। জৈন নৃপতিদের মধ্যে কলিঙ্গের চেতবংশীয় সম্রাট্ খারবেল (ঐ পূ দিতীয় বা প্রথম শতক), দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রক্টবংশীয় সম্রাট্ অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭) এবং গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় অধিপতি কুমারপালের (১১৪৩-৭৪) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিগ্বিজয়লিঙ্গা খারবেলের বিজয়বাহিনী উত্তরে মগধ থেকে দক্ষিণে পাণ্ড্যভূমি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু স্থানেই কলিঙ্গরাজবংশের পরাক্রম বিস্তার করেছিল। জৈন ধর্মের অহিংসানীতি এই দিগ্বিজয়ের বিরোধী বলে গণ্যই হয়নি। রাষ্ট্রক্টরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন জৈনধর্মের পরম অন্থরাগী এবং স্থপ্রসিদ্ধ জৈনকবি জিনসেনাচার্য ছিলেন তাার ধর্মগুরু। এই পরম উৎসাহী জৈন সমাটের পৃষ্ঠপোষকতার নবম শতান্দীতে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের অতি ক্রত অভ্যুদয় ঘটেছিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অমোঘবর্ষ তাঁর সমগ্র রাজত্বকালটাই যুব হন্ধবিগ্রহে কাটিয়েছিলেন। চৌলুক্যরাজ কুমারপাল জৈনাচার্য

হেমচন্দ্র স্থরীর প্রভাবে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই নবগৃহীত ধর্মের প্রতি অত্যধিক অমুরাগও তাঁকে রাজ্যলিপা ও সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। অথচ অহিংসানীতির প্রতি তাঁর অমুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, কথিত আছে পশুপক্ষী বা কীটপতঙ্গের প্রাণনাশের অপরাধে তিনি মামুরের প্রাণনগুবিধানেও বিধাবোধ করতেন না। অহিংসানীতির আতিশয্য ও বিকার ঘটলে তা যে কতথানি স্ববিরোধী ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, কুমারপালের এই আচরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া বায়।

আমরা দেখেছি বৌদ্ধর্মের প্রতি গভীর অমুরাগ থাকা সত্ত্বেও সমাট্ হর্ষবর্ধন রাজ্যজয় ও যুদ্ধবিগ্রাহে কখনও বিরত হননি। তাঁরও অহিংসাপ্রীতির আতিশ্যোর প্রমাণ পাই হিউএইসাঙ্এর গ্রন্থ। উক্ত চৈনিক লেখকের মতে হর্ষবর্ধন স্বীয় রাজ্যে সর্বপ্রকার জীবহত্যা ও আমিষভোজন নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা অপালনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। চৈনিক পণ্ডিতের এই উক্তিটি কতখানি সত্য তা বলা যায় না; আর সত্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যত গুরুতর মনে হয় বস্তুত তা ছিল না। কেননা হর্ষবর্ধনের পূৰ্ববৰ্তী গুপ্তযুগেই দেখা যায় অহিংসানীতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। চক্সগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) রাজ্য সম্বন্ধে চৈনিক ভিক্রু ফা হিয়ান লিখেছেন, Throughout the country no one kills any living thing...they do not keep pigs or fowls, there are no dealings in cattle, no butchers' shops or distilleries in their market-places. এর থেকে বোঝা যায় দিগ্বিজয়নীতির অনুসরণের ফলে গুপুৰ্গে যুদ্ধবিগ্ৰহ এবং অশ্বমেধ যথেষ্ট লোকপ্ৰিয় হওয়া সত্ত্বেও

জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অহিংসাপন্থী ও নিরামিবভোজী হয়ে উঠেছিল। আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। এটি যে অশোকের প্রচারিত 'অবধ্য'নীতির একটি বিশ্বয়কর ফল এ-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। যাহোক হর্ষবর্ধনের আমলে সমাজের সাধারণ অবস্থা যে গুপ্তযুগ থেকে ভিন্নরূপ ছিল এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। যদি তাই হয় তবে হিউএন্থ্সাঙ্এর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির গুরুত্ব যে অনেক কমে যায় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি চৈনিক পরিব্রাজকের উক্তি সত্য হলে বলতে হবে হর্ষবর্ধনের অহিংসানীতি বিকারগ্রস্ত হয়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকেছিল।

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ভারতবর্ষীয় অহিংসানীতি আসলে ছিল ধর্মসংস্কারমূলক, মুখ্যত যজ্ঞার্থে পশুবলিবিরোধী। পরে ওই নীতি আহারার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে পশুহত্যার বিরুদ্ধতার রূপও ধারণ করে। কিন্তু ওই নীতি কখনও যুদ্ধ বা মৃত্যুদগুবিধানের বিরোধী বলে স্বীকৃত হয়নি।



### ধর্মনীতি





এ-কথা বলা বাহুল্য যে আধুনিক ভারতবর্ষের সব চেয়ে কঠিন সমস্থা হচ্ছে ধর্মসম্প্রদায়গত। এই সমস্থার শৈলশিখরে আহত হয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনতরী শতধা খণ্ডিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই বিষম সমস্থার সমাধান করতে হলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ধর্মবিষয়ক অবস্থার ঐতিহাসিক আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের অবলম্বিত ধর্মনীতির আদর্শ এ-বিষয়ে আমাদের কতথানি সাহায্য করতে পারে এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরস্ক সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নরপতি হচ্ছেন অশোক, এ-কথা আজ সর্ববাদিস্বীরত। প্রাগাধুনিক বুগে গৌতম বৃদ্ধ বাদে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করেছেন এবং গৌতম বৃদ্ধকেও অশোকই বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন এ-কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বৌদ্ধদের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের মহন্তুই অশোককে শ্রেষ্ঠতা দান করেছে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিশ্বাসের অমুকূল নয়। বরং অশোকই স্বীয় মহন্তের দারা বৌদ্ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার স্বচনা করেন। যে মহাপ্রাণতার প্রেরণায় দিগ্রিজয়লিপ্র্ব অশোক কলিম্বুদ্ধে জয়লাভের পর চিরকালের জন্য অস্ত্রত্যাগ করলেন সে মহাপ্রাণতা তিনি বৌদ্ধর্মের কাছে পাননি। কেননা সে ঘটনা হচ্ছে তাঁর বৌদ্ধর্মগ্রহণের পূর্ববর্তী। বরং এ-কথাই সত্য যে ওই মহামুভবতার আবেগে অশোক যেদিন বৌদ্ধর্ম অবলম্বন করলেন সেদিন থেকেই

উক্ত ধর্ম নৃতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। অশোকের পূর্বে ও-ধর্ম ক্রমবিস্তারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। স্থতরাং এই হিসাবে অশোককে যদি ভারতবর্ষের ক্রতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায় তাহলে বোধকরি কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। কিন্তু বৌদ্ধর্মকে উপলক্ষ্য করে ভারতবর্ষের গৌরবকে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এইটেই যে অশোকের শ্রেষ্ঠতাস্বীকৃতির একমাত্র কারণ, তা নয়। বস্তুত অশোকের মহত্ব ছিল বহুমুখী এবং তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখীনতাও আজ একবাক্যে স্বীকৃত। এ-সব কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমহলে অশোক সম্বন্ধে যত বিস্তৃত ও বিচিত্র রক্ম আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে তা হয়নি। কিন্তু তথাপি অশোকের চরিত্র তথা রাজনীতি সম্বন্ধে গবেষণার বহু অবকাশ এখনও রয়েছে। এই আশ্চর্য মামুষ্টির চরিত্র, নীতি ও কার্যকলাপের মর্মার্থ এখনও সম্যক্রপে উপলব্ধ হয়নি এ-কথা মনে করার হেতু আছে। আমার মনে হয় তাঁর অবলম্বিত ধর্মনীতি (religious policy) সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বলা নিপ্রয়োজন যে অশোকের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য যেমন নীরব বৌদ্ধসাহিত্য তেমনি মুখর। এক পক্ষের অতিনীরবতা এবং অপর পক্ষের অতিমুখরতা, কোনটাই নিরপেক্ষ সত্যাহ্মসন্ধানের সহায়ক নয়। সৌভাগ্যবশত অশোক নিজেই আমাদের জন্য অনেকগুলি শিলালিপি রেখে গিয়েছেন। এই লিপিগুলির অভিপ্রায় ও মর্যাদা অতি স্থুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছ রবীক্রনাথের অভুলনীয় ভাষায়। "জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন।…অশোকের সেই মহাবাণী কত শত বংসর মানব-হৃদয়কে 'বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে।…সমুদ্রপারের যে কুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কলনাই করেন নাই, বহু সহস্র বংসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মৃক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।" যেদিন উক্ত বিদেশী এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করলেন সেদিনই ভারতবর্ষের চরম গৌরবের অধ্যায় জগতের আছে প্রথম উদ্ঘাটিত হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্মাটের কীর্তিকাহিনী বর্তমান কালের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বস্তুত এই শিলালিপিগুলিকে এক হিসাবে অশোকের আত্মজীবনী বলে মনে করা যেতে পারে এবং অশোকের আধুনিক জীবনীকারদেরও প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ওই লিপিগুলি। এগুলি থেকে অশোকের ধর্মনীতির আদর্শ সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাই হচ্ছে এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

২

আমরা ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়েই শিখে থাকি (এবং কলেজেও এ-শিক্ষার প্নরাবৃত্তি ঘটে) যে, অশোক ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ, বৌদ্ধর্ম প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশে এবং

১ এই বিদেশী হচ্ছেন বিখ্যাত মনখী জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। ১৮৩৭ সালে তিনি অশোকের শিলালিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন।

২ ''দাহিত্য" গ্ৰন্থে "দাহিত্যের দামগ্রী" প্রবন্ধ দ্রপ্তবা।

বিদেশে উক্ত ধর্মের প্রচারকার্যেই তিনি তাঁর সমস্ত রাজশক্তি ও রাজকোষকে নিযুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার আদর্শ রাজা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই চুটি উক্তি যে পরম্পরবিরোধী এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয় না। আদর্শ রাজার কর্তব্য হল সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার করা। কেননা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতার অত্যাজ্য অঙ্গ। আর, কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর। অশোক যদি বৌদ্ধর্মকে রাজকীয় ধর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করতে চেষ্টিত হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে তিনি ভারতীয় ন্যায়পুরায়ণ রাজার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে क्रांथनिक प्थारिकेमें। हे बरम्ब यूर्ण विভिन्न बारकात वाकावा कारना ना কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলেই এত অশান্তির স্ষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বহু রক্তপাত এবং ছুঃখকষ্টের পর রাষ্ট্র যখন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি অপক্ষপাতে সমভাব অবলম্বন করল তখনই ইউরোপে ধর্মদ্বনের অবসান হল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের একাস্ত অভাব। গাজী, শহীদ বা martyrএর আদর্শদারা ভারতবর্ষ কখনও অন্ধ্র্পাণিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমব্যবহারই ছিল ভারতীয় রাজার আদর্শ। সমুদ্রগুপ্ত<del>'চক্র</del>গুপ্ত<del>'</del> প্রমুখ ওপ্রসম্রাট্গণ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁদের আমলে উক্ত ধর্ম কথনও রাজকীয় ধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম (state religion) রূপে গণ্য হয়ে বিশেষ প্রাধান্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে শৈব, সৌর, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণ তথা বদান্যতা থেকে বঞ্চিত

হয়ন। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভকরবর্ধন ছিলেন সৌর, তাঁর লাতা রাজ্যবর্ধন ও ভগিনী রাজ্যপ্রী ছিলেন বৌদ্ধ, আর হর্ষবর্ধন নিজেছিলেন শৈব অথচ বৃদ্ধ- এবং স্থর্য-উপাসনাও করতেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পালরাজারা নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবোপাসনার এবং এমন কি বৈদিক যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের পরেই য়ার নাম সেই কুবাণস্মাট্ কনিক্ষের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিও বৃদ্ধ, শিব, চন্দ্র, স্থা প্রতিক প্রমাণিত হয় যে তিনিও বৃদ্ধ, শিব, চন্দ্র, স্থা প্রভৃতি বহু দেশী এবং বিদেশী দেবতাগণের প্রতি অপক্ষপাতে সমান সন্মান দেখাতেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষীয় রাজাদের অপক্ষপাতের চিরস্তন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধমের প্রতি একাস্কভাবে ঝুঁকে পড়লেন এবং উক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারকেই জীবনের ব্রত করে তুললেন, এ-কথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই অনিছা হয়। অতএব অশোকের বৌদ্ধর্মপ্রচারের কাহিনীতে কতথানি সত্য আছে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

9

অশোক যদি সত্যসত্যই বৌদ্ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাকেই তাঁর রাজকীয় কর্তব্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন তাহলে বহুনিন্দিত মোগলসমাট্ ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ থাকে কোথায় ? ইসলাম-ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অন্ধরাগবশত ঔরঙ্গজীব সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার প্রতি সমদৃষ্টির আদর্শকে উপেক্ষা করেছিলেন, প্রধানত এইজন্যই তো তিনি ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছেন।

49

Houghly

ওরঙ্গজীব ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামরাজ্য ("দারু-ল-ইসলাম") বলেই গণ্য করতেন এবং সে-রাজ্যে অন্য ধর্মের কোনো স্থান আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সেইজন্যেই তিনি 'অবিশ্বাসী'দের উপর নানাপ্রকার নিষেধবিধি আরোপ করতে কুন্তিত হননি। এ-সব कांतर्भ गूमनमान हिमारन छेतन्नजीरनत सान या छेटाइट रहांक ना কেন রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা ঐতিহাসিকগণ একবাকো স্বীকার করেছেন। আমাদের ইস্কুল-ও কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ পড়লে মনে হয় অশোকও ওরঙ্গজীবের মতো ধর্মপ্রচারকেই জীবনের সুর্বপ্রধান-ত্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু সত্যই যদি বৌদ্ধর্মের প্রচীর ও প্রদার (অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের জনগণকে বৌদ্ধর্মে দীক্ষ্তি করাই) অশোকের সর্বশ্রেঠ কীর্তি হয় তাহলে রাজা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা অবশ্রস্থীকার্য। এ-কথা বলা যেতে পারে যে, অশোক জনগণকে বৌদ্ধর্ম গ্রাহণে প্রারোচিত ও উৎসাহিত করতেন বটে কিন্তু এজন্য তিনি ওরঙ্গজীবের মতো অন্য সম্প্রদায়ের উপর পীড়ন করতেন না। এ-কথা যদি সতা হয় তাহলেও ভারতীয় আদর্শের বিচারে অশোককে একজন বিচক্ষণ ও মহান্ রাজা বলে মেনে নেওয়া याय ना ।

আসল কথা এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধ প্রচারসাহিত্যে এবং আধুনিক ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসপুস্তকে যাই থাকুক না কেন অশোক স্বদেশে বা বিদেশে বৌদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন কিংবা জনগণকে উক্ত ধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করেছিলেন এ-কথা মনে করার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। অশোকের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান হচ্ছে তাঁর শিলালিপিগুলি। এগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আজ পর্যন্ত অন্তত প্রত্রিশাটী লিপি আবিদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এতগুলি লিপির কোথাও বৌদ্ধর্মের গৌরব কীর্তিত হয়নি। এজন্যেই ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন, "Though himself convinced of the truth of Buddha's teaching... Asoka probably never sought to impose his purely sectarian belief on others."। তিনি তাঁর প্রজাগণকে ধর্মাচরণে উৎসাহিত করতেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও তাদের বৃদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে কিংবা 'নিবাণ' প্রাপ্তির প্রথ অন্ধুসরণ করতে উৎসাহিত করেননি।

8

মৌর্যরাজাদের আমলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম
বিজ্ঞমান ছিল। তার মধ্যে অশোকের লিপিতেই চারটর উল্লেখ
আছে। যথা, দেবোপাসনা- ও যাগযজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম,
মংখলিপুত্ত গোসাল-প্রবর্তিত আজীবিক ধর্ম, মহাবীর বর্ধমান-প্রবর্তিত
নির্গ্রহ বা জৈন ধর্ম এবং গৌতম বৃদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম বা বৌদ্ধর্ম।
তাছাড়া দেবকীপুত্র বাস্থদেব রুষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের কথা অশোকলিপিতে না থাকলেও এটি যে তৎকালে প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ
নেই। কেননা খ্রীষ্টপূর্ব ৩০২ অন্দের পরে লিখিত মেগাস্থিনিসের
'ইণ্ডিকা' গ্রন্থেই যমুনাতীরবর্তী মথুরা প্রভৃতি স্থানে উক্তধর্মাবলম্বীদের
কথা পাওয়া যায়। এই ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ

Political History of Ancient India ৪র্থ নং পু ২৮০।

'ভগবদ্গীতা'ও অশোকের রাজত্বের ( ঐ পৃ ২৭৩-৩২ ) কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অন্তমতি হয়। ১

याद्शिक बाब्बीदिक, देखन ७ तीम धरे जिनिष्ठे बारेविनक ७ ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বভাবতই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ছিল। কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যেও যে পারম্পরিক প্রতিদ্বন্দিতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে। ক্ষত্রিয়প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মও যে মূলত বেদ-ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিল এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পরবর্তীকালে বৈদিক বান্ধাণ্য ধর্মের সঙ্গে আপস হয়ে গেলেও অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে এর যথেষ্ট বিরোধ ছিল বলেই মনে হয়। অস্তত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের প্রতিদ্বন্দিতা ছিল বলে ,ঐতিহাসিকগণও অন্তুমান করেন। যেমন, ভক্টর রায়চৌধুরীর মতে "The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one of hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owing to the Buddhist propaganda of the Mauryas''। বৈদিক ত্রাফাণ্য ধর্মেও এ-সময়ে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি নানা মার্গ এবং সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল। আর গীতার সামঞ্জস্ত স্থাপনের প্রয়াস থেকেও বোঝা যায় বৈদিক ধর্মমতগুলির মধ্যেও যথেষ্ঠ সম্প্রীতি বিজ্ঞমান ছিল না। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও মতবাদগুলির পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদের প্রমাণ যে শুধু তৎকালীন

১ ডক্টর রায়চৌধুরী-প্রণীত Early History of the Vaishnava Sect

२ উक्ट श्रम् १ ०-७।

3

সাহিত্যেই পাওয়া যায় তা নয়, অশোকের শিলালায়তেও তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।

বস্তুত যে-সময়ে ভারতবর্ষ এই সমস্ত পরস্পরবিবদমান ধর্ম ও মতবাদের কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সে সময়েই ধর্মপ্রাণ আশোকের আবির্ভাব। তিনি এই কলহপরায়ণ ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলির প্রতি কি মনোভাব অবলম্বন করলেন তা জানতে স্বভাবতই খুব উৎস্কুক্য হয়। সৌভাগ্যবশত আশোক তাঁর দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিতে এ-বিষয়ে তাঁর অবলম্বিত নীতির অতি স্বস্পষ্ট পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এ স্থলে সমগ্রভাবেই ওই লিপিটির মর্মামুবাদ দেওয়া গেল।

"দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সকল সম্প্রদায়('পায়ণ্ড'-) ছুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলকেই দান এবং অন্যান্য
বিবিধ উপায়ে সম্মান ('পূজা') করে থাকেন। কিন্তু দেবতাদের প্রিয়
(রাজা অশোকের) মতে সকল সম্প্রদায়ের 'সারবৃদ্ধি'-সাধনের
মতো দান বা সম্মান আর কিছুই নেই। সারবৃদ্ধিও বছবিধ। কিন্তু
তার মূল হচ্ছে বাক্সংযম্ ('বচগুপ্তি')। আর, বাক্সংযম মানে
হচ্ছে অকারণেই আপন সম্প্রদায়ের প্রশংসা ('আত্মপায়ণ্ডপূজা')
ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা ('পরপায়ণ্ডগর্হা') না করা। বিশেষ
কারণে যদি তা করতেই হয় তাহলেও লঘু (বা মৃত্ব) ভাবেই করা
উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা (অর্থাৎ
গুণস্বীকার) করাও কর্তব্য। এ-রকম করলে স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি
('বৃদ্ধি') হয় এবং পরসম্প্রদায়েরও উপকার হয়। অন্যথা স্বসম্প্রদায়েরও
ক্ষতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও অপকার হয়। যে কেউ (শুধু) আত্মসম্প্রদায়্রিতি-('ভক্তি'-) বশত, অর্থাৎ তার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে,

স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসা ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন তিনি তদ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিই করেন।

"অতএব (সকল সম্প্রদায়ত্মক্ত ব্যক্তিদের) একত্র সমবেত হওয়াই ভালো ('সমবায়ো এব সাধু')। তাতে সকলেই পরম্পরের ধর্ম (-তত্ত্ব) শুনতে পারে এবং শুনতে ইচ্ছুক হয়। দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকর) ইচ্ছাও এই থে, সর্বসম্প্রদায়ই বহুশ্রুত (অর্থাৎ সকল ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন) এবং কল্যাণগামী হোক।

"স্কুতরাং বাঁরা যে ধর্মের প্রতিই অন্থরক্ত থাকুন না কেন, তাঁদের সকলের কাছেই এ-কথা বক্তব্য যে, দেবতাদের প্রিয় (রাজা অশোকের) মতে কোনো দান বা সন্মানই সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধির মতো নয়। এতদর্থেই (অর্থাৎ উক্তপ্রকার সারবৃদ্ধির উদ্দেশ্রেই) ধর্মমহামাত্র, স্ত্রাধ্যক্ষমহামাত্র, বচভূমিক ও অন্যান্য রাজপুরুবগণ ব্যাপৃত আছেন। এর ফল হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও ধর্মের বিকাশ ('ধংমস দীপনা')।"

এই লিপিটি থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হচ্ছে যে অশোকের সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিছক স্বধর্মপ্রীতিবশত স্বসম্প্রদায়ের গুণকীর্ত্তন ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করতে কুন্তিত হতেন না এবং এ-কার্যে অনেক সময়েই বাক্সংযমের অভাবও লক্ষিত হত। এই ধর্ম কলহের যুগে অশোক যদি রাজাসন থেকে বৌদ্ধর্মের মহিমাকীর্তনে ব্রতী হতেন তাহলে উক্ত ধর্ম কলহ প্রবলতর হয়ে ভারতবর্ষের অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলত।

কিন্তু ওই লিপিটিতেই দেখা যাচ্ছে অশোক সকলকেই স্বধর্মপ্রশংসায় ও প্রধর্ম সমালোচনায় বিরত হতে কিংবা বাক্সংযম
প্রবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রধর্মের

গুণস্বীকার করতে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও উপদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। কেননা ধর্মপ্রচার করার মানেই হচ্ছে অন্যন্য ধর্মের তুলনায় কোনো বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করা এবং তাতে আত্মপাষ্তপূজা ও প্রপাষ্তগ্রহা তথা বাক্সংযমের সীমালজ্মনও অনিবাৰ্য। বস্তুত উক্ত লিপিটির গোড়াতেই অশোক জানাচ্ছেন যে তিনি দানাদি কার্যদ্বারা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। অন্যান্য লিপিতেও তিনি পুনঃপুন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে সমভাবে সন্মান ও দান করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ-সমস্ত উক্তি যে নেহাত মুখের কথা মাত্র নয়, ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন। গয়ার নিকটে 'বরাবর' পর্বতে তিনি আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্যে যে তিনটি চমৎকার গুহা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর উক্তির আন্তরিকতা ও হৃদয়ের উদারতা প্রমাণিত হয়। স্কুতরাং অশোকের বৌদ্ধর্মপ্রচারের কাহিনীকে নিতান্ত অমূলক বলেই স্বীকার করতে হয় ৷

œ

Hooghly

আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিটিতে অশোক একাধিকবার সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং সর্বশেষে বলেছেন যে, তাতেই 'ধর্মে'র বিকাশ ('ধংমস দীপনা') হয়। তাছাড়া উক্ত পর্বতলিপিটিতে যাকে বলেছেন 'সারবৃদ্ধি',

পঞ্চম পর্বতলিপিতে তাকে তিনি 'ধর্মবৃদ্ধি' বলে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত যে সাধারণ সারবন্ত তাকেই তিনি বলতেন 'ধর্ম' এবং যে-ধর্মের প্রচার তিনি করেছিলেন সে হচ্ছে ওই সর্বধর্মসার। এক স্থানে (২য় ক্ষুদ্র পর্বতলিপি) তিনি এই সারধর্মকে 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরাগত প্রাচীন নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেণ্ট শ্বিথও স্বীকার করেছেন যে, "The morality inculcated (by Asoka) was, on the whole, common to all the Indian religions''। ভক্টর রায়চৌধুরীও অশোকপ্রচারিত ধর্মকে "the common heritage of Indians of all denominations" বলেই বর্ণনা করেছেন। যাহোক এই যে চিরাগত নীতিরূপ সারধর্ম, অশোকের লিপিগুলিতে বহুস্থলেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অশোকপ্রশংসিত এই সারধর্ম আসলে কতকগুলি চিরস্তন ও সর্বজনীন চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আত্মা, ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম), পুনর্জন্ম, নির্বাণ (বা মোক্ষ), জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বা অন্য কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের কথা বলেননি। পক্ষাস্তরে তিনি তাঁর প্রজাগণকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দাসভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার, প্রাণীর প্রতি অবিহিংসা, প্রধর্মসহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবশুদ্ধি, ক্লতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালস্ত, স্ত্যবচন ইত্যাদি চারিত্রনীতি অমুসরণ করতে পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন এবং এগুলিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। এইজন্যই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "The aspect of dharma, which he emphasised, was a code of morality rather than a system of religion" I

স্থৃতরাং এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না যে অশোক কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার করেননি। কিন্তু তথাপি তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধর্ম নবপ্রাণে অন্ধ্রাণিত হয়ে কোশলমগণের কুদ্র গণ্ডি লঙ্ঘন করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে উন্নত হয়ে উঠেছিল এ-কথা অনুমান করার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে অশোক প্রমনিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি ভিক্সুবেশও ধারণ করেছিলেন। > স্কুতরাং জনসাধারণ যদি অশোকের প্রচারিত অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও আচরণের দ্বারাই বেশি অমুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাতে বিশ্বিত হবার কোনো কারণ নেই, বরং উক্তপ্রকার রাজকীয় আদর্শের প্রভাব এড়িয়ে চলাই কঠিন। তাছাড়া স্বয়ং রাজা ও ধর্মহামাত্রাদি রাজপুরুষগণের উদ্যোগে আছ্ত 'সমবায়' বা ধর্মসম্মেলনগুলিতে বৌদ্ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের এবং তৎসংস্পর্শে আসার বহু স্থ্যোগও জনসাধারণ নিশ্চয় পেয়েছিল। হিউএস্থসাঙকে অভ্যর্থনা করা উপলক্ষ্যে হর্ষবর্ধনকত্ ক অনুষ্ঠিত ধর্মসম্বায়ের কথা স্মরণ করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এ-রকম সমবার অফুটিত হ্বার পূর্বে বৌদ্ধর্মের পক্ষে ওভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার স্ক্রোগ ছিল না। স্নতরাং অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল এ-কথা মনে করা অসংগত নয়।

যা হোক উক্তপ্রকার ধর্মসমবায় উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পুরিচিত হবার স্থযোগ দিলেও অশোক বৌদ্ধর্মের গৌরব তথা প্রসার বর্ধনার্থ ও-ধর্মের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দার

১ श 83-शामग्रीका अ प्रहेरा।

প্রশ্র দেননি। তার কারণ এই যে, তিনি যে রাজা এবং রাজা হিসাবে কোনো বিশেষ ধর্মের (ব্যক্তিগত ভাবে সে-ধর্ম তাঁর যত প্রিয়ই হোক না কেন) পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর পক্ষে অমুচিত ( অর্থাৎ রাজধর্মবিরোধী ) এ-কথা তিনি কথনও বিশ্বত হননি। 'দেবানং প্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবম্ আহ', তাঁর লিপিগুলির এই সাধারণ মুখবন্ধ এবং 'সবে মুনিসে পজা মমা' (সব প্রজারাই আমার পুত্রস্থানীয়) এই বিখ্যাত উক্তিটি থেকেও বোঝা যায়, তিনি তাঁর 'রাজ'পদ তথা 'রাজ'কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। কোনো শক্তিশালী রাজার পক্ষে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ধর্মমতকে প্রজাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়ে নেওয়া কম প্রলোভনের বিষয় নয়। অশোক সেই প্রলোভনকে সংযত করেছিলেন বলেই মনে হয় এবং এটাই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের বিষয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ধর্মমতকে অস্তরালে রেখে এবং তৎকালপ্রচলিত বহু মতবাদের কোনোটিরই দিকে কিছুমাত্র না ঝুঁকে তিনি যে সর্বধর্মের সাধারণ সারবস্তুরূপ চারিত্রিক নীতির উন্নতিসাধনেই ব্রতী হয়েছিলেন এবং 'সমবার'-নীতি আশ্রয় করে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এখানেই অশোকের যথার্থ শ্রেষ্ঠতা এবং আদর্শরাজোচিত বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।

9

এ-স্থলে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে ওরঙ্গজীব ও আকবর, ভারতবর্ষের এই তুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অবলম্বিত নীতির তুলনামূলক আলোচনা করা অসংগত হবে না। তাতে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হবে বলেই মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাবে। আশা করি তাতে উৎস্থক্যহানি ঘটবে না।

মোটামুটভাবে বলা যায় যে, প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী মহাসামাজ্যের প্রথম অধীশ্বর হচ্ছেন অশোক এবং শেষ অধীশ্বর হচ্ছেন উরঙ্গজীব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের এই ছুইজন মহাসম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রে অভুত সাদৃগু দেখা যায়। সিংহাসনলাতের জন্য হুজনকেই গৃহ্যুদ্ধে ও ভ্রাতৃনিধনে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং উভয়েরই রাজ্যাভিষেক হয় সিংহাসনপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে। উভয়েরই চরিত্রগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বধর্মামুরাগ। উভয়েই নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার জন্যে উভয়েই সমকালীন জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। <u> ওরঙ্গজীবকে তৎকালীন মুসলমানসম্প্রদায় 'জিলাপীর' এবং</u> রাজবেশধারী 'দরবেশ' বলে সম্মান করত। অশোক সত্যসত্যই বৌদ্ধসংঘে যোগ দিয়ে ভিক্সবেশ ধারণ করেছিলেন এ-কথা মনে করার হেতু আছে। স্থতরাং একজন ছিলেন রাজবেশী দরবেশ, আরেকজন ছিলেন ভিক্ষুবেশী রাজা। অনালস্ত ছিল এদের চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য, স্বীয় কর্তব্যপালনে এবং রাজকার্য পরিদর্শনে এঁদের কেউ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাঁদের চরিত্রগত বৈষম্যও ক্ম গুরুতর নয়। ওরঙ্গজীব স্বীয় রাজ্যে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে নিবিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অশোক স্বীয় শাসনকালের ইতিহাস না হোক ঐতিহাসিক উপাদানস্থ্হকে রাজ্যের সর্বত পর্বতগাত্রে ও শিলান্তন্তে চিরস্থায়ীরূপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

একজন ছিলেন সর্বপ্রকার শিল্পস্থান্তির প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, আরেকজন ভারতবর্ষের শিল্পইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্তক। বিকজন স্বীয় ধর্মের মহিমাপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে আকবরের বৃদ্ধি ও বীর্ষবলে স্থপ্রতিষ্ঠিত মোগলসামাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন, আরেকজন ঐকাস্তিক ধর্মান্থুবজ্রিবশত সর্বপ্রকার হিংসা তথা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চক্রগুপ্তের স্ববীর্যার্জিত ও স্থনীতিশাসিত বিশাল মৌর্যসামাজ্যের বিনাশের স্থচনা করলেন।

কিন্তু ওরঙ্গুজীব ও অশোকের স্বচেয়ে গুরুতর পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের ধর্মনীতিগত। ওরঙ্গুজীব ইসলামধর্মকে রাজধর্মের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আদর্শ অফুসারে মুসলমান হিসাবে তাঁর যা কর্তব্য তাই ছিল মুখ্য এবং রাজকর্তব্য ছিল গোণ। স্কৃতরাং তাঁর জীবনে যখন ইসলামধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হল তখন তিনি স্বধর্মনিষ্ঠার কাছে প্রজাবাৎসল্যকে বলি দিতে কিছুমাত্র দিধা বোধ করেননি। তিনি যদি এদেশে নিছক ধর্মপ্রচারক দরবেশরূপে জীবন্যাপন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে অসামান্য সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করতে পারতেন। কিংবা তিনি যদি কোনো ইসলামধর্মাবলম্বী দেশে

১ উরঙ্গজীবের ধর্মের আদর্শ ছিল শিল্পরচনার বিরোধী, পক্ষান্তরে অশোকের ধর্মবোধই তার সমস্ত শিল্পরচনার মূল প্রেরণা জ্গায়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীক্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। "অশোকের রিচিত স্থূপ ও ওও বৃদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামাত্ত নহে। যে পুণাস্থানে ভগবান্ বৃদ্ধ মানবের ছঃখনিবৃত্তির পথ আবিকার করিয়ছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইথানেই, সেই পরমমন্তলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়ছেন" (সাহিত্য, সৌন্দর্যবেধ)।

5

রাজত্ব করতেন তাহলে হয়তো আদর্শ রাজা বলে গণ্য হতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অমুসলমানপ্রধান দেশের রাজমুক্ট শিরে ধারণ করাতেই তাঁর জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই উরক্সজীবের তথা মোগলসাদ্রাজ্যের ও ভারতীয় ইতিহাসের ট্রাজেডি।

অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি উরক্ষজীবের স্থায় স্বীয় ব্যক্তিগত ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে (state religion এ) পরিণত করতে কখনও প্রয়াসী হননি। স্থতরাং তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধঘটিত ট্রীজেডি দেখা দেয়নি। তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক্ রেখে তাঁর রাজকীয় কর্তব্যতালিকায় প্রজাবাৎসল্যকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে তৎকালীন অবৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে প্রচারলিপ্স বৌদ্ধসমাট্ অশোকের জীবনও ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হত।

পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ধরে বিচার করলে শের শাহ, শিবাজী, কাশ্মীররাজ জৈয়-ল্ আবিদিন (১৪১৭-৬৭) এবং বিশেষভাবে আকবরের সঙ্গেই অশোকের তুলনা করা সমীচীন। জৈয়ু-ল্ আবিদিনের রুতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আকবরের পূর্ববর্তী হলেও ধর্মনীতিগত উদারতা ও বিচক্ষণতায় তিনি আকবরের চেয়ে কিছুমাত্র হীন ছিলেন না। যা হোক এন্থলে আমরা পূর্বোক্ত তিনজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে আকবরের সঙ্গে অশোকের তুলনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করব। কেননা আমাদের পক্ষে সেইটাই অধিকতর ওৎস্থক্যের বিষয় ও শিক্ষাপ্রদ।

অশোকের সাদৃশ্য অনেক বেশি। সমর্নিপুণ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই আকবরের সঙ্গে অধিকতর তুলনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অনালশু বা শ্রমশীলতা, ইতিহাসরচনা ও শিল্পষ্টির আগ্রহ, আন্তরিক প্রজাবাৎসল্য এবং বিশেষভাবে ধর্মনীতিগত উদারতার হিসাবে অশোক ও আকবরের সাদৃগ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। অশোকের পূর্ববর্ণিত 'আত্মপাবওপূজা'- ও 'পরপাবওগর্হা'-বিষয়ক নীতি এবং আকবরের অমুস্ত 'স্ল্হ্-ই-কুল্' (universal toleration, স্বধর্মসহিঞ্তা) নীতি মূলত এক। ওরঙ্গজীবের 'দারু-ল্-ইসলাম' (অর্থাৎ ইসলাম-রাজ ) নীতি অশোক ও আকবর উভয়েরই আদর্শবিরোধী। অশোকের 'সমবায়ো এব সাধু' এই গুরুত্বময় উক্তিটি আকবরের 'ইবাদংখানা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবরের ইবাদংখানায় (উপাসনাগৃহে) হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও গ্রীষ্ঠান সম্প্রদায়ের নেতৃসানীয় পণ্ডিতগণ একত্র সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। তাতে প্রত্যেক ধর্মের লোকের পক্ষেই 'বহুশ্রুত' হয়ে অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সহজ হবে, এই ছিল আকবরের অস্ততম অভিপ্রায়। অশোককথিত সমবায়ের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক এইরূপেই সকল সম্প্রদারের মধ্যে ঐক্য ও পারম্পরিক শ্রদ্ধার ভাব স্বৃষ্টি করা। বহু ধর্মের সংস্পর্দে এসে আকবরের মনে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এবং তারই উপর জোর দিয়ে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক ঐক্যস্থাপন করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই 'দীন ইলাহী' নামক নবধর্মের পরিকল্পনা হয়। অশোকও পুনঃপুন সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আকবরের স্থায় তিনি এই সারধর্মকে কোনো নবধর্মের আকার দিতে প্রয়াসী হননি।

পক্ষান্তরে তিনি তাকে স্পষ্টতই 'পোরাণা পকিতী' অর্থাৎ চিরন্তন ধর্মনীতি বলেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া আকবরের দীন ইলাহী অশোকপ্রশংসিত ধর্মের স্থায় নিছক চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং তাতে অমুষ্ঠানাদিরও স্থান ছিল। কিন্তু আশোকের ধর্মে আমুষ্ঠানিকতার স্থান নেই; বরং তিনি নির্থেক অমুষ্ঠানের ('মঙ্গল') অপ্রশংসাই করেছেন। সর্বশেষ কথা এই যে, ধর্মসমবায়নীতির সাহায্যে সর্বসম্প্রদায় তথা সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্রমপ্রতিষ্ঠার এই যে অপূর্ব সাধনা, তা অশোক এবং আকবর উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। সে ব্যর্থতা শুধু অশোক এবং আকবরের পক্ষে পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ভারতইতিহাসের এই করুণতম ট্র্যাজেডির কথা পরের অধ্যায়ে আলোচিত হল।





# ধর্মনীতির পরিণাম



5

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্যসামাজ্যের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। বাহুবলে ও শাসননৈপুণ্যে, ধর্মবিস্তারে ও প্রজারঞ্জনে, ঐশ্বর্যে ও শিল্পে, এবং সর্বোপরি বহির্জগতের সঙ্গে যোগস্থাপনে ও বৈদেশিক শক্তির শ্রদ্ধাঅর্জনে মৌর্যসামাজ্যের গৌরব ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতুলনীয়। বৈদিক যুগ থেকে যে আর্য্যসভতা ক্রমবিস্তার লাভ করতে করতে ভারতীয় সভাতার রূপ ধারণ করছিল, তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে মৌর্যুগে। আর, এদেশের ক্রমবর্ধ মান রাষ্ট্রগঠনপ্রচেষ্টাও এই যুগেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত সংস্কৃতির বিস্তার ও রাষ্ট্রগৌরব, এই উভয় দিক্ দিয়েই এই বুগ হচ্ছে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভ্যাদয়ের সর্বোচ্চ সীমা। এই অভ্যুদয়ের চরম পরিণতি ঘটেছিল প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে। আর, অশোক হচ্ছেন্ন শুধু ভারতবর্ষের নয় পরস্ত সমগ্র পৃথিবীরই অশুতম শ্রেষ্ঠ সমাট্। অথচ এই অশোকের রাজত্বের অত্যন্নকাল পরেই মৌর্যসাম্রাজ্যের বিনাশের স্টুচনা হয়। মোর্বার্গের পর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর কখনও অমুরূপ স্বাঙ্গীণ গৌরবের অধিকারী হয়নি। স্থৃতরাং অশোকের রাজত্বকালের পর এত শীঘ্র মৌর্যসামাজ্যের পতন ঘটল কেন, এইটে স্বভাবতই ঐতিহাসিকগণের বিশেষ অমুসন্ধানের বিষয় এবং আমাদের পক্ষেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

মৌর্যসাফ্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কতকগুলি কারণ অতি স্মুপ্পষ্ট। এন্থলে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা নিপ্রয়োজন। সে সম্বন্ধে অতি সংক্রেপে কয়েকটি কথা বলেই নিরস্ত হব।

প্রথমত, উক্ত সামাজ্যের অতিবিশালতাই তার পতনের অন্ততম কারণ। তখনকার দিনে অত বড়ো প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যকে এক কেন্দ্রের আরতে রাখা ও তার সমস্ত প্রাস্তে স্থাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না। সে মুগে রাজপথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্ত যথেষ্টসংখ্যক রাজপথের রজ্জ্বন্ধনে সামাজ্যের সমস্ত প্রান্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়েছিল কিনা সন্দেহ। 'All roads lead to Rome' এর অমুরূপ উক্তি পাটলিপুত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। আর, বহুসংখ্যক রাজপথ থাকলেও আধুনিক কালের স্থায় ক্রতগতি যানবাহনের অভাবে তংকালে অত বড়ো সাম্রাজ্যকে যথোচিতরূপে কেন্দ্রামূগত করে রাখা সম্ভব ছিল না। রাজধানী পাটলিপুত্রের ভৌগোলিক অবস্থিতিও শাত্রাজ্যের সর্বাংশের আফুগত্য বজায় রাখার পক্ষে অফুক্ল ছিল বলে বোধ হয় না। রাজধানী যদি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে কিংবা আশঙ্কিত বিপৎস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত হত তাহলে হয়তো উক্ত সাত্রাজ্যের বিনাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হত।

দিতীয়ত, রাজকুমারগণের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-ও রাজন্থ-লিপ্সা। আশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই জলৌক নামক তাঁর এক পূত্র কাশ্মীরে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসেন নামক অপর এক পূত্রও সম্ভবত গন্ধারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। একথা

## ধর্মনীতির পরিণাম

নিশ্চিত যে খ্রী পৃ২০৬ অব্দের পূর্বেই স্থভাগসেন নামক এক শক্তিশালী রাজা (সম্ভবত উক্ত বীরসেনের বংশধর) ভারতবর্ধের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। রাজকুমারগণের এরকম স্বাভন্ত্রপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে অশোকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আত্মকলহের কথাও অন্থুমান করা যায়। অশোক নিজেও ভ্রাতৃকলহে জয়লাভ করে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন, বৌদ্ধ সাহিত্যে একথার উল্লেখ আছে।

তৃতীয়ত, অশোকের পরবর্তী মৌর্য রাজাদের অনেকেই যে তুর্বল, রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাপীড়ক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তাঁদের গৌরবকাহিনী প্রায় নেই বললেই হয়, যা আছে তাও অতি নগণ্য। তাঁদের রাজত্বকালের কোনো শিল্পনিদর্শন বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি। নাগার্জুনি পর্বতে অশোকের পৌত্র দশরথের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়েছে তার অসৌঠব লক্ষ্য করার বিষয়। এসব কারণে মনে হয় এঁদের রাজত্বকালে অশোকের আমলের ঐশ্বর্য ও শিল্পগোরব অন্তহিত হয়ে গিয়েছিল। অশোকের অন্তত্বন বংশ্বর (সন্তব্ প্রপৌত্র) শালিশুক সন্বন্ধে গার্গীসংহ্ছিতায় বলা হয়েছে 'স্বরাষ্ট্রং মর্দতে ঘোরং ধর্মবাদী অধার্মিকঃ'। শেষ মৌর্যরাজ বৃহত্তব্যও নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন এবং সৈশ্রপরিচালনার তার সেনাপতির হত্তে শুন্ত করেই নিশ্বিস্ত ছিলেন। এই স্ক্যোগে সেনাপতি পুশ্বমিত্র সৈম্বদলের সন্মুথেই তাঁকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

চতুর্থত, প্রান্তবর্তী অচিরবিজিত প্রদেশগুলির পুনঃস্বাতস্ত্র্যলাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাও সামাজ্যের ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরার অগ্যতম কারণ সন্দেহ নেই। কাশীর, গন্ধার, বিদর্ভ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ অশোকের অত্যন্ন কাল পরেই স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুরুষগণের উৎপীড়ন ও তজ্জনিত বিদ্যোহের ফলেই এই প্রাদেশিক
স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা মনে করার হেতু আছে।
দিব্যাবদান গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বিন্দুসারের আমলে এবং
আরেকবার অশোকের আমলেই তক্ষশিলা নগরে কুষ্টামাত্যগণের
উৎপীড়ন ('পরিভব') ও অপমানের ফলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল।
অশোকের শিলালিপিতেও তোসলী (কলিঙ্গে), উজ্জায়নী এবং
তক্ষশিলায় মহামাত্রগণের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। অশোক
অবশ্য এই অত্যাচার নিবারণের জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন
এবং হয়তো অনেকটা সাফল্য লাভও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর
হর্বল উত্তরাধিকারীরা অত্যাচারী অমাত্যগণকে দমন করতে স্মর্থ
হননি বলেই মনে হয়।

যথন এই সমস্ত অকর্মণ্য রাজাদের শিথিল মৃষ্টি থেকে চক্রগুপ্ত ও অশোকের পরিচালিত রাজদণ্ড স্থালিতপ্রায় হয়ে এসেছিল তখন একদিকে রাজ্যালিপ্যু সেনাপতি পুয়ামিত্র এবং অপরদিকে বিজয়কামী 'ছুষ্টবিক্রান্ত' ও 'বুদ্ধত্র্মান' যবনগণের আক্রমণে মৌর্যসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সামাজ্যের শক্তিকেক্রম্বরূপ রাজধানী যদি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রবেশপথের নিকটে অবস্থিত হত তাহলে হয়তো ভারতবর্ষে যবনবিজয় এত সহজ্যাধ্য হত না।

9

অশোকের অবলম্বিত শাসননীতিও মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতির কতকটা সহায়তা করেছে বলে অমুমিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, এর থেকে স্বভাবতই মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্বও সম্ভবত কম নয়। 'রাজ,ক' নামক একশ্রেণীর প্রচুর ক্ষ্মতাশালী রাজপুরুষকে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য ও বহুশতসহস্র প্রজার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। একশ্রেণীর বিশিষ্ট কর্মচারীকে এতখানি ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র্য এবং এত বেশি লোকের উপর আধিপত্য করার স্থযোগ দান রাজ্যের সংহতি রক্ষার পক্ষে থুব সম্ভব অন্তুক্ল হয়নি এবং অশোকের পরবর্তী ছুর্বল রাজাদের পক্ষে ওই রাজ্কগণকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব চিল, এমন অমুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অশোক ছিলেন দানে মুক্তহস্ত। তাঁর শিলা-লিপিতেও পুনঃপুন দানের মহিমা কীতিত হয়েছে। দরিদ্রকে ভিক্ষাদান, ব্রাহ্মণশ্রমণকে অর্থদান, স্থবিরদিগকে হিরণ্যদান, সর্বধর্ম-সম্প্রাদারকে সাহায্যদান, আজীবিকদের উদ্দেশ্তে গুহাদান, বুদ্ধের জন্মভূমির সন্মানার্থে লুম্বিনী গ্রামকে রাজম্ব ('বলি' ও 'ভাগ') থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি কার্যে অশোক নিশ্চয়ই বিস্তর অর্থব্যয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধ নের অতিদানপরায়ণতার কথাও স্মরণীয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে মান্ত্র ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং ভেষজ সংগ্রহ ও রোপণ, রাজপথে বৃক্ষরোপণু, কৃপখনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য, সর্বধর্মের সারবধ্নার্থ ধর্মমহামাতাদি নিয়োগ, নানা দেশে দৃতপ্রেরণ, রাজ্যের সর্বত্তি পর্বতে স্তম্ভে ও ফলকে ধর্মলিপি উৎকিরণ এবং নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় চক্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের স্ঞ্চিত অর্থ নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তাতে সাত্রাজ্যের আর্থিক শক্তির অনেকথানি ক্ষতি হয়েছিল, এমন অন্তুমান করা অসংগত নয়। কিন্তু অশোকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে, কলিঙ্গবিজয়ের পরে তিনি যে সংগ্রামবিমুখতার নীতি

অবলম্বন করলেন তার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে वाांच्छ इराइहिन। তাতে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণ, ছটোই সহজদাধ্য হয়েছিল। পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাজাবিস্তারমূলক বুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজ্যরকামূলক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। > তিনি তাঁর সেনাদলকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিলেন একথা মনে করার কোনো কারণ নেই; শেষ মৌর্যরাজ বুহুদ্রথের সেনাদলের কথা স্থবিদিত। কিন্তু একথা সত্য যে কলিল্বব্রের পরে ভাঁর মন বুদ্ধবিগ্রহের প্রতি একান্তরূপেই বিমুখ হয়ে উঠেছিল এবং নিজে দিগ্বিজয়নীতি পরিহার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি ; তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের আকাজ্ঞা মনে স্থান না দেন সে ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। স্থৃতরাং যে সামরিক শক্তির সাহায়ে চক্রপ্তপ্ত বিশাল মৌর্যসামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অশোক সেই সামরিক শক্তিকে অবহেলা করে সাম্রাজ্যের বিনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

8

কিন্তু এগুলি হচ্ছে বাহু কারণ। এর চেয়ে গভীরতর কোনো কারণ আছে কিনা এবং মোর্যসামাজ্যের পতনের সঙ্গে অশোকের অমুস্ত ধর্মনীতির কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তাও অমুসন্ধান করা প্রয়োজন। বছকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ১ পু ৪০ দ্বাইবা। ধর্মনীতির পরিণাম



অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ফলেই মৌর্যসাফ্রাজ্যের পতন ঘটে। তিনি এই পতনকে একটি বিরাট্ রাষ্ট্রবিপ্লব-(great revolution-)এর ফল বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে ওই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণসেনাপতি প্র্যামিত্র শুন্স। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই অভিমতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, The theory which ascribes the decline and dismemberment of the Maurya Empire to a Brahmanical revolution led by Pushyamitra does not bear scrutiny.

অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ব্রাহ্মণগণ এক বিপ্লব বাধিয়েছিলেন এবং তারই ফলে মৌর্যসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই বটে, কিন্তু একথাও বোধকরি অস্বীকার করা যায় না যে তৎকালীন বেদমার্গী ব্রাহ্মণগণ মৌর্য-সম্রাট্গণের (বিশেষত অশোকের) প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং তাঁদের ওই অপ্রসন্নতা উক্ত সাম্রাজ্যের পতনের পক্ষে আফুক্ল্য করেছিল। কথাটা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

আধুনিক কালের দেশী এবং বিদেশী সমস্ত ঐতিহাসিকই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকেন। তাঁদের মতে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই অশোকের মতো আদর্শ রাজার দৃষ্ঠান্ত বিরল। অবিখ্যাত 'Outline of History'-রচয়িতা এইচ. জি. ওয়েল্স্এর মতে অশোক ছিলেন 'one of the greatest monarchs of history'। অশোকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ওয়েল্স্ বলেছেন, He is the only military monarch on record who

১ Political History of Ancient India 8 ( দং পৃ ৩০১।

abandoned warfare after victory...He made— he was the first monarch to make— an attempt to educate his people into a common view of the ends and way of life...Asoka worked sanely for the real needs of men. অতঃপর পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থাননির্গয় উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history...the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured. China, Tibet ...preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory today than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne. ওয়েল্ম সাহেবের এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

যেসব রাজারা সমকালীন জনসাধারণের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরবর্তী কালেও যুগে যুগে বহুসংখ্যক নরনারীর শ্বতিতে উজ্জল হয়ে বেঁচে থাকেন তাঁদেরই আমরা প্রের্চত্বের মর্যাদা দিয়ে থাকি। এঁদের ঐতিহাসিক স্বরূপ কালে কালে বিরূত হলেও দেশের সাহিত্যে, কাহিনীতে ও কিংবদস্তীতে এঁদের মহত্ব চিরজীবী হয়ে থাকে। য়ুরোপের শার্লেমাঁ, আরবের হারুন-অল রসিদ এবং ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্যের কালজয়ী মহত্ব উক্তপ্রকার জনপ্রসিদ্ধির ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে পৌছেছে। রাজোচিত মহত্বের বিচারে সম্রাট্ অশোকের গৌরব এঁদের কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর রাজমহিমা সত্যই অতুলনীয়। স্প্রতরাং জনপ্রসিদ্ধিতে অশোকের স্থান বিক্রমাদিত্যের চেয়ে কম হবে না

এটাই স্বভাবত মনে হয়। কিন্তু একথা স্থাবিদিত যে অশোকের স্থাতি ভারতবর্ষের জনশ্রুতি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ জনমেজয় পরীক্ষিৎ বা জনকের খ্যাতি আজও এদেশের জনশ্বুতিতে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। এই উন্তিটিকে একটু সংশোধন করে, বলা উচিত যে বৌদ্ধ জগতে অর্থাৎ চীনে তিব্বতে এক্ষে সিংহলে অশোকের স্থাতি জনচিত্তে এখনও জীবস্ত রয়েছে এবং সে স্থাতি নিছক স্থাতিমাত্র নয়, পরম প্রদ্ধাপূর্ণ স্থাতি; কিন্তু ভারতবর্ষের রাহ্মণ্য সমাজ থেকে সে স্থাতি একেবারেই বিল্পু হয়ে গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় উক্ত রাহ্মণ্য সমাজ সম্ভবত কোনো কালেই অশোক সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেনি।

0

এবিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যে কি পাওয়া যায় বিচার করে দেখা যাক।
প্রথমেই দেখি দীপবংস, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রেই
অশোকের কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত বা অতিরঞ্জিত হয়েছে।
কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অশোক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নীরব।
প্রাণের বংশতালিকায় অবশ্য অশোকের নাম আছে, কিন্তু সে উল্লেখ
শুরু নামসাত্রই। প্রাণে তার চেয়ে বেশি আশাও করা যায় না।
অন্তর মৌর্ববংশ তথা অশোক সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ
উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে গভীর অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে।
মহাপরিনিক্ষানম্বন্ত, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রহে মৌর্যদের
ক্ষত্রিয় বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রাণসাহিত্যে
মৌর্যদিগকে কোনো কোনো স্থলে 'শুদ্র্যোনি' এবং অন্তর্ত্র 'শুদ্রপ্রায়

অধামিকি' বলে কলন্ধিত করা হয়েছে! 'শূদ্রপ্রায়' কথার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় মৌর্যরা বস্তুতই শূদ্র ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বিচারে 'অধামিকি' বলেই তাঁদের শূদ্রপ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষণ নাটকে চক্রপ্তথ্য মৌর্যকে 'বৃষল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মন্তুসংহিতার (১০।৪৩) মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-বশত ধর্মপ্রষ্ট ক্রিয়কে বৃষল বলে অভিহিত করা যায়। মহাভারতে স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যন্মিন্ ধর্মো বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে। বন্মিন্ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিছঃ॥
ব্রুবোহি ভগবান্ ধর্মো যুস্তস্থ কুরুতে হুলম্।
বৃষলং তং বিছঃ · · · · · ॥

—শান্তিপর্ব ৯০।১৪-১৫

অর্থাৎ যে রাজাতে ধর্ম বিরাজমান থাকে তাঁকেই যথার্থ রাজা বলা হয়, আর বাঁর থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হয় তিনি রবল নামে বিদিত। ভগবান্ ধর্মই রব, যিনি সেই ধর্মকে ত্যাগ বা ব্যর্থ (অলম্) করেন তাঁকে রবল বলা হয়। এই উক্তির শেবাংশটি মন্ত্র্যুংহিতাতেও (৮।১৬) গত হয়েছে। অতএব এবিবরে কোনো সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণস্থীক্ষত ধর্মকে বাঁরা মানতেন না ব্রাহ্মণদের মতে তাঁরাই রুমল। বৌদ্ধসাহিত্যে (সংযুত্তনিকায় ১।১৬২) দেখা যায় সমসাময়িক ব্রাহ্মণরা বৃদ্ধকেও 'রুমল' বলে নিন্দা করতেন। চক্রগুপ্তের রুমল অভিধা থেকে অন্থ্যীত হয় যে তিনি ক্ষত্রিয়া হয়েও ব্রাহ্মণোপদিষ্ট ধর্মকৈ স্থীকার করেননি। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রায়চৌধুরী বলেছেন, The Mauryas by their Greek connection and Jain and

Buddhist leanings certainly deviated from the *Dharma* as understood by the great Brahmana lawgivers.

জৈনসাহিত্যে চল্রগুপ্তকে নিষ্ঠাবান্ জৈন বলে বর্ণনা করা হয়; তাছাড়া যবনরাজ সেল্কসের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও স্থবিদিত। আর অশোকের বৌদ্ধর্ম অবলম্বনের কথা তো বলাই বাহুল্য। স্থত্রাং ব্রাহ্মণরা যে তাঁদের 'বুষল' এবং 'শুদ্রপ্রায় অধার্মিক' বলে নিন্দা করবেন এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

একটু পূর্বেই বলেছি গৌতম বুদ্ধকেও তৎকালীন ব্রাহ্মণরা ব্রহন বলে অপভাষণ করতেন। কিন্তু বৈদিক ধর্মত্যাগী বৃদ্ধকে শুধু বৃষল বলেই ব্রাহ্মণদের আক্রোশ মেটেনি। তাঁকে 'চোর' বলে গালাগালি করতেও তাঁরা কুঠিত হননি। রামায়ণে বলা হয়েছে—

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুক স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি। তত্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজ্ঞানান্ স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্তাং॥

—অবোধ্যাকাণ্ড ১০৯I৩৪

ভাগৰত পুরাণেও এই বিদ্বেপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—
ততঃ কলো সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় স্থরন্বিধান্।
বৃদ্ধনামাঞ্জনস্থতঃ কীকটেষু ভবিয়াতি॥

—ভাগবত ১।এ২৪

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণদের মতে স্থরদ্বেষীদের মোহ ঘটাবার জন্মেই বুদ্ধ আবিভূতি হয়েছিলেন। স্থরদ্বিষ্ মানে দেবতাদের শত্রু অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt; Political History চতুর্থ সং পৃ ২৯৫।

অস্র।, উদ্ত শ্লোকটিতে বৌদ্ধা স্বাহিষ্ বা অস্ব বলে নিন্দিত হরেছে। বৃদ্ধ ও বৌদ্ধদের প্রতি ত্রাহ্মণদের এই যে বিদ্বেষ তা বৃদ্ধের আবিভাবকাল থেকে শুরু করে এদেশ থেকে বৌদ্ধর্ম উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত কথনও নিরস্ত হয়নি। এই বিদেষের সংস্কার আমাদের সামাজিক মন থেকে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আধুনিক কালে বাহ্মদের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে যে কঠোর মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তৎকালে বৌদ্ধদেরও অন্তর্রপ মনোভাবের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিদ্বেষমর কঠোর মনোভাবের অবিশ্রান্ত আধাতে পরাভূত হয়েই বৌদ্ধর্ম অবশেষে এদেশ থেকে তিরস্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে য়ুরোপের স্থায় রক্তপাত্ময় ধর্মসংগ্রাম হয়নি এবং রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তি সাধারণত কোনো প্রকার ধর্মরন্দে হস্তক্ষেপ করতেন না একথা সত্য। কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক চিত্তে বা সাহিত্যে কথনও সম্পূর্ণ প্রাধান্ত পায়নি। ধর্মত্যাগীদের সংশ্রব বর্জন ও তাদের একঘরে করার মনোবৃত্তিই আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল, পক্ষান্তরে বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবের দৃষ্টান্ত ও-সাহিত্যে প্রচুরপরিমাণেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌন, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে উক্ত ধর্মগুলির পারস্পরিক কলহের কথা ইতিহাস:জ্ঞর অবিদিত নয়। প্রবর্তী কালের বৈফ্ব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের কলহও সর্বজনবিদিত, আজও তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। তাই বলছিলাম প্রধর্মসহিষ্ণুতা আমাদের সামাজিক মনের বিশিষ্ট লক্ষণ নয় এবং ত্রাহ্মণ্য অসহিষ্ণুতাই বৌদ্ধর্মকে অবশেষে গৈদেশছাড়া করে ছেডেছে।

ভিক্তবতী বৃদ্ধ যথন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে ব্রাক্ষণের দারস্থ হলেন তথন ব্রাক্ষণ গৃহস্থ তাঁকে ভিক্ষা তো দিলেনই না, অধিকন্ত গালাগালি করে বিদায়

করলেন, এমন ঘটনা সেই প্রাচীনকালেও বিরল ছিল না। > বুদের প্রতিফ্রন্ত ব্রুকে নিহত করার বড়্যন্ত করে রাজা অজাতশক্র সহারতা প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাজাও তাতে সন্মত হয়েছিলেন, এ · ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌছেছে।<sup>২</sup> মহাবস্তু-অবদান প্রভৃতি পরবর্তী কালের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধনির্ঘাতনের কাহিনী আছে। তথ্য হিসাবে এসব কাহিনী সত্য না হলেও এগুলির মূলে কিছু সত্য আছে একথা অম্বীকার করা যায় না।<sup>৩</sup> বহু পরবর্তী কালেও যে এ মনোভাবের অবসান ঘটেনি তার প্রমাণ আছে। রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাণ দেখিয়েছিলেন বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, পাঁচশো বাহ্মণ ষড়্যন্ত করে হর্ষবর্ধনের নির্মিত একটি সংঘারামে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং রাজাকে হত্যা করতেও চেষ্টা করে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসাঙ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তাঁর গ্রন্থে এর বে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়<sup>8</sup> তার সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কুমারিলভট্ট ও শহুরাচার্বের বৌদ্ধবিরোধী প্রচারকার্বের ইতিহাসও সর্বজনবিদিত। যাহোক, অজাতশক্রর আমল থেকে শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত এই যে ধারাবাহিক বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব, অশোকের রাজ্যকালে তা অবিভ্যমান বা নিজ্ঞিয় ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ (नडे।

১ Mookerji, Hindu Civilization পু ২৬৪।

२ व. १ २३०-४८।

ও রাজেক্রলাল মিত্র-প্রণীত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal शु १२१ महेरा।

s Beal, Si-yu-ki ১ম থও পু ২১৯-২১।

আমরা দেখেছি ভাগবত পুরাণে বৌদ্দের স্থরদ্বিষ্ বা অস্থর বলে নিন্দা করা হয়েছে। মার্কণ্ডের পুরাণে (৮৮।৫) মোর্যবংশকেই অস্তুর আখ্যা দেওরা হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৭।১৩-১৪) অশোককে এক মহাস্ত্রের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্দের এই যে স্থরহিষ্ বা অস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে তার কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণাহুমোদিত দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না। অশোক কিন্তু বৌদ্ধর্ম অবলম্বনের পরেও স্বীয় 'দেবানং পিয়' উপাধি পরিত্যাগ করেননি। আশোকের শিলালিপিতে কোথাও দেবগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের উপদেশ না থাকলেও এবং বিশেষভাবে অপ্রান্ধণ্যদের জন্ম রচিত কয়েকটি লিপিতে ( যেমন বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশ্যে রচিত ভাব্ক ফলকলিপিতে এবং আজীবিক সন্মাসীদের জন্মে রচিত তিনটি গুহালিপিতে) ওই উপাধি ব্যবহার না করলেও অধিকাংশ স্থলেই ওই উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। সিংহলের বৌদ্ধ রাজা তিদ্স এবং অশোকের গৌত্র দশরথও ওই উপাধি ব্যবহার করতেন। দেবপূজাবিরোধী বৌদ্ধরাজার 'দেবানাং প্রিয়ঃ' উপাধি ত্রাক্ষণদের নিশ্চরই ভালো লাগেনি। সেজত্যে তাঁরা 'আক্রোশ'বশত বিজ্ঞপ করে 'দেবানাং প্রিরঃ' কথার অর্থ করলেন 'মূর্থ'। "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" অর্থাৎ আক্রোশ বোঝাতে হলে ষ্টা বিভক্তির লোপ হবে না, পাণিনিব্যাকরণের অলুক্সনাস-প্রকরণের এই স্ত্ত্রের (৬।৩)২১) কাত্যায়নক্কত 'দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্থে'—এই বার্তিক থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। হতে পারে এই বৈয়াকরণিক অর্থান্তরসাধন পরবর্তী কালের, অর্থাৎ অশোকের সমকালীন নয়। কিন্তু আত্রোশটা যদি 'দেবানাং প্রিয়'দের আমল থেকেই

চলে না আসত তাহলে পরবর্তী কালেও ওরকম অর্থবিক্ষতি হতে পারত না। কাত্যায়ন সম্ভবত অশোকের সমকালীন কিংবা তাঁর অল পরবর্তী ছিলেন।

অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হচ্ছে 'পাষণ্ড'। সাধারণভাবে বে-কোনো ধর্মসম্প্রদার অর্থেই তিনি ওই শব্দটি ব্যবহার পালিসাহিত্যেও পাষও শব্দের ওই অর্থই দেখা যায়। অশোকের হাদশ গিরিলিপির গোড়াতেই আছে 'দেবানং পিরে পিয়দিনি রাজা সব পাসংডানি প্জয়তি', অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দশী রাজা (অশোক) সব সম্প্রদায়- ('পাষণ্ড'-)কেই (সমভাবে) সম্মান ('পূজা') করেন। কিন্তু মনুসংহিতার (৪।৩০) বলা হরেছে "পাষণ্ডিনো শঠান্ হৈতুকান্ ... বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েং', অর্থাৎ পাষ্ণী, শঠ এবং হৈতুকদের বাঙ্মাত্রের দারাও সংবর্ধনা ('অর্চনা', কুলুকভট্টের ব্যাখ্যার 'পূজা') করবে না। মুসংহিতার অন্তত্ত্র (১।২২৫) আছে, "কুরান্ পাষওস্থাংশ্চ মানবান্... ক্ষিপ্রাং নির্বাসয়েং পুরাং', অর্থাৎ কুর এবং পাষওস্থ লোকদের হরার পূর থেকে নির্বাসিত করবে। কুলুকভট্টের টীকা অনুসারে পাষণ্ডিনঃ = বেদবাহাত লিন্ধারিণঃ শাক্যভিকুক্ষপণকাদরঃ, শঠাঃ = বেদেঘশ্রদধানাঃ, হৈতুকাঃ = বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ, ক্রাঃ = বেদবিদ্বিঃ, পাষ্ওস্থাঃ = শ্রুতিবাহুব্রতধারিণঃ। স্ত্তরাং দেখা বাচ্ছে মহু-৩ও কুলুকভট্ট-চালিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে বৌদ্ধদের বিরুক্তে কিরূপ কঠোর অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা হত। এই তীব্র ঘুণার মনোভাব থেকেই পাষ্ড শব্দের এরকম অর্থাবনতি ঘটেছে সন্দেহ নেই। যাদের কাছে পাষ্ড শব্দের এরকম হীনার্থ তাদের কাছে যে-'দেবানং পিয়' সব 'পাষণ্ড'কেই পূজা করেন তিনি যে 'মূর্থ' রূপেই প্রতিভাত হবেন এটা বিশ্বয়ের বিষয় নয়।

১ Keith, Sanskrit Literature পু ৪২৬।

বৈ মনোবৃত্তির ফলে বুদ্ধকে বুষল ও চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে, বৌদ্ধদের অস্তব কুর শঠ প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, ভাদের বাঙ্মাতের দারাও সংবর্ধনা করা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং গ্রাম বা নগর ( পুর ) থেকে নির্বাদনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সে মনোবৃত্তি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ রাজা অশোকের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সহসা তব হয়ে গিয়েছিল একথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আমরা জানি অশোক নিজে বৌদ্ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি জনসাধারণের কাছে বৌদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা বলা বায় না। সর্বধর্মের 'সার' বস্তুকেই তিনি 'ধর্ম' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এই সারধর্মের দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের জনচিত্তকে উদ্বৃদ্ধ করাকেই তিনি 'ধর্মবিজয়' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই ধর্মবিজয়ের আদর্শটিও ব্রাহ্মণগণের মনঃপৃত হয়নি। <sup>১</sup> গার্গীসংহিতার স্পষ্টই বলা হয়েছে, "স্থাপরিয়তি মোহাত্মা বিজয়ং নান ধার্নিকন্'। অশোকের প্রতি প্রযুক্ত 'নোহাত্মা' বিশেষণটি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্বোদ্ধৃত ভাগবত পুরাণের 'সম্মোহ' শব্দের কথা স্মরণ করিরে দের। তাছাড়া এই 'মোহাত্মা' বিশেষণ এবং 'দেবানাং প্রিয়ঃ' কথার মূর্থবাচক অর্থস্বীকার মূলত একই মনোভাবের পরিচায়ক।

অশোককথিত 'ধর্ম'কে ব্রাহ্মণরা কথনও স্বীকার করতে পারেননি, কেননা সে ধর্ম বেদগুলক ছিল না। নতুর 'বেদোহখিলাধর্মগুলম্' উক্তিটি স্বরণীয়। বস্তুত তাঁদের মতে অশোক ছিলেন 'অধার্মিক'। পূর্বোদ্ধৃত 'শূদ্রপ্রায়াস্থধার্মিকাঃ' এই পুরাণোক্তি এবং মতু ও মহাভারতে স্বীকৃত বৃষদ শব্দের অর্থ স্মরণীয়। অথচ তিনি তাঁর অন্তশাসনগুলিতে পুনঃপুন ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেছেন। স্কুতরাং অশোকের প্রপৌত্র শালিশুকের সম্বন্দে উক্ত 'ধর্মবাদী অধার্মিকঃ' বিশেষণ্টি ব্রাহ্মণদের অভিমতে, অশোকের প্রতিও

<sup>&</sup>gt; श्रा-२२ ज्रेषा।

সমভাবে প্রয়োজ্য। শালিশুক ছিলেন থুব সম্ভবত অশোকের পৌত্র 'সম্প্রতি'র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। আর সম্প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ জৈন। তৎপুত্র শালিশুক অশোকের ন্যায় 'ধর্ম' প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কিনা এবং তজ্জনই তাঁকে 'ধর্মবাদী অধানি'ক' বলা হয়েছে কিনা নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই।

9

বাহোক, শুধু যে বেদমার্গী রাহ্মণসম্প্রদায়ই অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর অপ্রসন্ন ছিলেন তা নয়। বেদ-ও রাহ্মণ-বিরোধী ভাগবতসম্প্রদায়ও প্রসময়ে রাহ্মণদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশোক-প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিকরা প্রকম অমুমান করেন। ভক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন, The earlier Brahmanical attitude towards the faith (Bhagavatism) was one hostility, but later on there was a combination between Brahmanism and Bhagavatism probably owning to the Buddhist propaganda of the Mauryas.

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। ব্রাহ্মণ্য ও ভাগবত সম্প্রদায়ের এই সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, The advance might have been made by the Brahmans themselves, as a protection against Buddhism, which grew

১ Early History of the Vaishnava Sect २ मः পৃ ७-१।

predominant under the patronage of Asoka...The reconciliation with orthodox Brahmanism...gave a new turn to the latter. Henceforth Bhagavatism, or as it may now be called by its more popular name, Vaishnavism, formed, with Saivism, the main plank of the orthodox religion in its contest with Buddhism.

ভাগবত ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ ভগবদ্গীতাও এই সময়েই অর্থাৎ অশোকের রাজত্বের কাছাকাছি সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অন্থমান করা হয়। ২ কাজেই গীতাতেও বৌদ্ধ-ভাগবত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু আভাস থাকা বিচিত্র নয়। এই দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান করলে গীতা থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধবিরোধী উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন্—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ প্রধর্মণিৎ স্বয়ুষ্টিতাৎ। স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ প্রধর্মো ভয়াবহুঃ॥ ৩।৩৫

গীতার এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে বৌদ্ধর্মের তৎকালীন প্রবল অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই শ্লোকের প্রথমাংশটি অন্তর্ত্ত (১৮/৪৭) ছবছ পুনরুক্ত হয়েছে। এই পুনরুক্তি থেকে মনে হয় এই মনোভাবই তৎকালে খ্ব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং জনসমাজে মুখে মুখে স্প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাসংকলনকালে তাই এটি একাধিক স্থলে গৃহীত হয়েছে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ"

১ Ancient Indian History and Civilization পু २२४-२৯।

২ ডক্টর রায়চৌধুরী প্রণীত Early History of the Vaishnava Sect २য় সং পৃ ৮৭; পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাথ পৃ ৩-৭।

(১৮৮৬), এই উক্তিটিকে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিং, ধর্মং শরণং গচ্ছামি" এই ভূটি বৌদ্ধ মন্ত্রের প্রভূত্তর বলে ধরা যেতে পারে। 'শরণং ব্রজ' এই কথাছটিই যেন ইন্সিতে সমস্ত বাকাটির গূঢ়ার্থকে সুস্পষ্ঠ করে তুলছে। সে অর্থটি এই যে বুদ্ধপ্রচারিত 'ধর্ম' অবশ্রপরিত্যাজ্য এবং 'বুদ্ধে'র পরিবর্তে বাস্থদেবের 'শরণ' গ্রহণই মোক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর ও আশু ফলপ্রদ। এই ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। 'বুদ্ধে শরণময়িচ্ছ' (২।৪৯) এই উক্তিটিতেও হয়তো 'বুদ্ধশরণ' মন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন ইন্সিত রয়েছে। গীতাতে কর্মের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আছে তাতেই সংঘশরণের তথা ভিক্তবতের নির্থকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া অজুনের বিষাদ ও যুদ্ধবিমুখতাকে উপলক্ষ্য করে কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোকের যুদ্ধত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কিনা বলা শক্ত। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে 'তস্মাতৃতিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কতনিশ্চয়', 'ততো যুদ্ধায় যুজাস্ব নৈবং পাপমবাপ্সসি' (২০০৭, ৩৮) ইত্যাদি গীতোক্তিতে বৌদ্ধ সমরবিমুখতার বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমমূলক বান্ধণ্যসমাজের প্রতিবাদই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি শ্লোকের 'ধর্ম' শ্লটিকে যদি তার প্রচলিত অর্থাৎ দীকাকারস্বীরুত অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহলেও যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয় রাজা অশোক যে বর্ণাশ্রম ধর্মের দৃষ্টিতে স্বংৰ্মত্যাগী রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেননা বুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্মও বটে, রাজধর্মও বটে। তাছাড়া তৎকালে যেসমস্ত ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা অকালেই ভিক্ষুত্রত অবলম্বন করত তারাও যে স্বধর্মত্যাগী ও বর্ণা-শ্রমধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হত তাতে সন্দেহ নেই। এই ভিক্ষবতগ্রহণোন্থদের উদ্দেশ্যেই 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' ইত্যাদি প্রোকটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নতুবা ঐ প্রোকটির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি হতে পারে ? অজুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করে গীতা জনসাধারণের জন্মই রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে তো কোনো সংশ্ম করা চলে না। বহু লোক দলে দলে বৌদ্ধসংঘে যোগ দিতে শুরু করাতে বর্ণাশ্রমমূলক সমাজে যে ক্ষয় দেখা দিল, সে ক্ষয় রোধ করার প্রয়োজনবোধেই উক্তপ্রকার বহু শ্লোক রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এসব অন্থ্যানের মূল্য যাই হোক না কেন, অর্থাৎ গীতায় বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বা প্রচ্ছের কোনো উক্তি থাকুক বা না থাকুক,
একথা সত্য যে• গীতায় ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বহু মতবাদের মধ্যে
সামঞ্জ্য স্থাপনের প্রয়াস থাকলেও ও-গ্রন্থে বৌদ্ধ (তথা জৈন,
আজীবিক প্রভৃতি অবাদ্ধায় ও অবৈদিক) ধর্মমতকে উপেক্ষাই
করা হয়েছে। দীকাকাররাও গীতোক্তে সাধনমার্গগুলির মধ্যে
বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মার্গের অন্তিম্ব স্বীকার করেননি। পরবর্তী
কালে মৎস্থপুরাণ, ভাগবতপুরাণ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে
বুদ্ধকে বিষ্ণুর অন্ততার বলেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু গীতায়
বৌদ্ধনের সম্বন্ধে কোনো প্রকার অন্তুক্ত মনোভাব প্রকাশ পায়নি।

6

পূর্বেই বলেছি অশোক নিজে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ হলেও স্বদেশে কিংবা বিদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা মনে করার পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বধর্মের সারবস্তম্বরূপ

#### ধর্মনীতির পরিণাম



কতকগুলি চারিত্রনীতিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছিলেন এবং সর্বসাধারণের পক্ষে এই মৌলিক ধর্ম পালনের উপযোগিতার উপরেই তিনি জাের দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি অপক্ষপাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতেন একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত পারম্পরিক সমবায়ের দারা তিনি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জক্তও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ডক্টর রায়চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, He preached the virtues of concord and toleration in an age when religious feeling ran high.

শুধু তাই নয়, তিনি নিজে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হতে উপদেশ দিতেন। নানা উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতেন এবং প্রজাগণকেও এভাবে দান করতে উৎসাহিত করতেন। কেননা তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করা এবং দান করা ধর্মেরই অঙ্গ। এসব কথা তাঁর শিলালিপিগুলি থেকেই নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মণদের প্রসন্ধাতা অর্জন করতে পারেননি। বরং তাঁদের কাছে তিনি শুদ্রপ্রায়, অধার্মিক, বুষল, অহ্মর, পাষ্ণী, মূর্খ, মোহাল্মা বলেই গণ্য হয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে দেখিয়েছি।

আধুনিক কালে অশোককে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁকে সে দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। সেজগুই ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য তাঁর সম্বন্ধে এত নীরব বা প্রতিকূল এবং

১ Political History of Ancient India ৪র্থ সং পৃ ২৮৭।

সেজগুই ভারতীয় জনস্থৃতিতেও তাঁর কোনো স্থান হয়নি। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ সস্তান হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তার ফলে ভারতবর্ষের জনচিত থেকে বুদ্ধদেবের স্থৃতিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

2

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অশোক সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণদের এই যে অপ্রসর্কাও ও বিরুদ্ধতা, তার কারণ কি। প্রথমেই বলা উচিত যে এই প্রশ্নের উত্তরম্বরূপ কোনো স্পষ্ট উক্তি প্রাচীন সাহিত্যে বা অন্ত কোথাও নেই। এর থেকে মনে হয় ব্রাহ্মণদের এই বিরুদ্ধতা সম্ভবত স্পষ্ট প্রতিবাদের আকার ধারণ করেনি, নতুবা সংস্কৃত সাহিত্য অশোকের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠত। উক্ত ব্রাহ্মণ্য বিরুদ্ধতা প্রধানত নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। সেজগ্রুই ওই বিরুদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তথাপি ওই কারণ অতি সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন—

প্রথমত, অশোক ছিলেন স্বংর্মত্যাগী; বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাভাবিক। অশোকের বৌদ্ধষ্ বদি বংশান্থগত হত তাহলেও সেটা তত গুরুতর হত না। কিন্তু কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি নিজে পূর্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণের চোখে এ অপরাধ সত্যই গুরুতর। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ অফুসারে যে নৃপতি বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের আশ্রম্মন্থল তিনিই যথার্থ রাজা এবং যিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন তিনি 'র্বল'। এই হিসাবে অশোকও ছিলেন ব্রল। ব্রাহ্মণদের মতে বেদই সমস্ত ধর্মের মূল এবং যারা শ্রুতিশ্বতিবাস্থ্রতধারী তারা পাবণ্ডী। স্থতরাং ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিচারে অশোক ছিলেন অধার্মিক পাবণ্ডী। বৌদ্ধরা দেবপূজার সমর্থক ছিলেন না এবং অশোক যদিও তাঁর পূর্বগৃহীত 'দেবানং পিয়' উপাধি ত্যাগ করেননি, তথাপি তাঁর শিলালিপিতে কোথাও দেবপূজার সার্থকতা (তথা ঈশ্বরের অক্তিত্ব) স্থীকৃত হয়নি। স্থতরাং দেবহীন ধর্মের সমর্থক হিসাবে তাদের চোথে তিনি ছিলেন স্করন্বিষ্ বা অস্কর এবং নাস্তিক। এ প্রসঙ্গের বৃদ্ধ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধত রামায়ণের শ্লোকটি শ্বরণীয় (পৃ ৮৫)।

দ্বিতীয়ত, অশোক পুনঃপুন যে ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন সে ধর্ম হচ্ছে আসলে কতকগুলি চারিত্রনীতিমূলক, ব্রাহ্মণান্ধমাদিত আচার বা অফুষ্ঠানমূলক নয়। অশোকের শিলালিপিতেও অফুষ্ঠানাদি উপেক্ষিতই হয়েছে। বরং কতকগুলি 'মংগল' অর্থাৎ অফুষ্ঠানকে তিনি 'নিরর্থক' বোধে স্পষ্টভাবেই নিন্দা করেছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শন করতেন তা আস্তরিক হলেও আফুষ্ঠানিক ছিল না। কেননা বৌদ্ধ বলেই কোনো প্রকার ধর্মাফুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ তাঁর পক্ষে অনাবশুক ছিল। মহুসংহিতার 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-বশত ক্ষব্রিয়ের বুবলত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণীয়। বৈদিক ধর্মাফুষ্ঠানের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে যজ্ঞামুষ্ঠান। বৌদ্ধ হিসাবে অশোক স্বভাবতই যাগ্যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। তবে সে বিরোধিতা তিনি কোথাও

স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেননি, কিংবা প্রজাগণকে বজ্ঞামুন্ঠান থেকে নিবৃত্ত হতেও বলেননি। কিন্তু যজ্ঞোপলক্ষ্যে পশুহত্যা সম্বন্ধে তাঁর বিক্লন্ধ অভিমত তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রজাগণকে এ বিষয়ে নিরস্ত হতে বাধ্য না করলেও যজ্ঞে প্রাণিহত্যা না করা যে ভালো এ সম্বন্ধে তিনি তাদের পুনঃপুন উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশ যে প্রত্যক্ষত ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পশুবধ না করলে যজ্ঞই অসিদ্ধ হয়, অথচ যজ্ঞই বৈদিক ধর্মের অগ্যতম প্রধান অঙ্গ এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্যতম প্রধান রুত্য। স্কতরাং অশোকের উক্তপ্রকার উপদেশের ফলে বৈদিক ধর্মলোপ তথা নিজের অধিকার, প্রভাব ও স্বার্থ লোপের আশন্ধায় ব্রাহ্মণদের আত্রিত হবার যথার্থ কারণ ছিল। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধচিরত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৌদ্ধর্মের প্রধান লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। সে বাক্যটি হচ্ছে এই—

# নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।

এই উক্তিটি অশোক সম্বন্ধেও সমতাবে প্রযোজ্য। এর দ্বারা অশোকচরিত্রের মহত্ত্ব ('সর্বভূতের নিকট আনৃণ্য' লাভ ছিল তাঁর জীবনের অগ্যতম মহৎ উদ্দেশ্য) যতই প্রমাণিত হোক, এই পশুঘাত-মূলক শ্রোত যজ্ঞবিধির নিন্দা দ্বারা তিনি যে ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

একথা বলা যেতে পারে যে— অশোকের বহু পূর্বেই মুগুক উপনিষদে অতি কঠোর ভাষায় যজ্ঞনিন্দা করা হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও অহিংসার মহিমাপ্রচার এবং বৈদিক বিধিযক্ত বর্জন করে তৎস্থলে চারিত্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যার,

এমন কি গীতাতেও দ্রবাযজের পরিবর্তে জ্ঞানযজের বিধান এবং বেদের নিন্দা দেখা যায়, তাতে ব্রাহ্মণরা বিচলিত হননি, স্মৃতরাং অশোকের যজ্ঞার্থ প্রাণিবধবিরোধী উক্তিতেও তাঁদের উত্তেজিত হবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এর উত্তর এই যে ব্যক্তিগত ভাবে একজন সাধারণ মাম্কুবের পক্ষে বই লিখে (বা মৌথিক ভাবে) বেদ- বা যজ্ঞ-বিরোধী মত প্রচার এবং অশোকের স্থায় ক্ষমতাশালী ও গ্রোয় সমগ্র ভারতের অধীধরের পক্ষে (বিশেষত তিনি যদি বেদধর্মবিরোধী বৌদ্ধ হন ) রাজাসন থেকে যজে প্রাণিহত্যার অনৌচিত্য প্রচার করা এক কথা নয়। অশোকের প্রথম গিরিলিপির একেবারে গোড়াতেই শ্লষ্ট বলা হয়েছে 'ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতয় ্বং'—এখানে ( অর্থাৎ এই রাজ্যে ) কোনো জীবকে হত্যা করে (যজ্ঞে) আহুতি দেবে না। এই উক্তিতে ক্ষমতাশালী সমাটের কণ্ঠে তাঁর আদেশবাকাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এরকম দুঢ় রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণদের মনে যদি আতঙ্ক দেখা দিয়ে থাকে সেটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ্ বা গীতার যজ্ঞনিকার তুলনাই হয় না।

বলা প্রয়োজন যে পূর্বোক্ত ইধ (এখানে) শক্ষটিকে আমি 'এই রাজ্যে' অর্থ গ্রহণ করেছি; কেউ কেউ 'পাটলিপুত্রে' বা 'রাজপ্রাসাদে' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থ মেনে নিলেও এই অমুশাসনের শুরুত্ব কমে না। অশোক প্রজাদের অবগতি ও অমুসরণের জন্ম এই অমুশাসনটিকে স্বীয় সামাজ্যের সর্বত্রই প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া অন্থান্ম অমুশাসনেও তিনি যজে প্রাণিহত্যার অসাধুত্বের কথা (প্রাণানং সাধু অনারংভো) পুনঃপুন প্রচার করেছেন। স্কুতরাং রাজার আদর্শ কি এবং তাঁর

অভিপ্রারহ বা কি সে বিবরে প্রজাদের মনে কোনো সন্দেহ
থাকার কথা নর। আর, এই অফুশাসন যে রাজার সাধু ইচ্ছা বা
মুখের কথামাত্রই থেকে যায়নি, পরস্ত প্রজাদের দারা বহুলপরিমাণে
অফুস্তও হত, তার প্রমাণ আছে অশোকের লিপিতেই। চতুর্থ
গিরিলিপিতে অশোক পরম সন্তোবসহকারে জানাচ্ছেন যে বহুকাল
যা হয়নি তাঁর ধর্মাফুশাসনের ফলে তাই হয়েছে, (প্রজাদের মধ্যে)
যক্তে প্রাণিবধ থেকে বিরত থাকা (অনারংভো প্রাণানং) প্রভৃতি
বহুবিধ ধর্মাচরণ খুবই বেড়ে গেছে এবং ভবিশ্বতে যাতে আরও
বেড়ে যায় তা তিনি করবেন।

স্থতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে অশোক যে-ভাবে যজে প্রাণিবধের অপ্রশংসা ও অনৌচিত্যপ্রচার করেছেন প্রজাগণের পক্ষে তা কার্যত নিবেধমূলক রাজাজ্ঞার তুল্যই হয়েছিল। স্থতরাং এরকম অমুশাসনকে ব্রাহ্মণরা স্থভাবতই বৈদিক যজ্ঞমূলক ধর্মামুগ্রানের বিরুদ্ধাচরণ এবং ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য করেছিলেন একথা মনে করা অসংগত নয়। ব্রাহ্মণদের বিচারে আদর্শ রাজা হবেন যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্মামুগ্রানের তথা বর্ণাশ্রমধর্মের প্রধান ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোবক। কিন্তু অশোকের কাছে তাঁরা তার বিপরীত আচরণই লাভ করেছিলেন।

তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রান্থসারে দেশের ধর্মরক্ষা ও ধর্মান্থশাসনের ভার থাকবে ব্রাহ্মণেরই উপর, রাজা ওই অন্থশাসন-অন্থযায়ী ব্যবস্থা করবেন নাত্র। কিন্তু অশোক দেশের ধর্মান্থশাসন ও তার ব্যবস্থাপন, এই উভয় দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করলেন এবং নিজের সহায়করূপে ধর্মমহামাত্র, রাজ্ক প্রভৃতি রাজপুরুষ নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে রাজ্যের সর্বত্র ধর্মান্থশাসন প্রচার করলেন এবং সেগুলিকে

### ধর্মনীতির পরিণাম



কার্বে পরিণত করার ভার দিলেন ধর্মসহামাত্রাদির উপর। রুরোপীর ইতিহাসের পরিভাষায় বলা যায় তিনি এম্পারার ও পোপের অধিকারকে নিজের মধ্যে সংহত করলেন। এটাও খুব সম্ভবত পোপের স্থলবতী ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য হয়েছিল। হয়তো এজগ্রই ধর্মবিজয়ের •স্থাপরিতা হিসাবে তাঁকে 'মোহাত্মা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা হরণ এবং অপরদিকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এটা অব্খাই তাঁদের কাছে গ্রীতিকর হয়নি। এই ক্ষমতা হরণের আরও কয়েকটি দিক্ আছে। আমরা দেখেছি অশোক সর্বসম্প্রদায়কে সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। কিন্তু তৎকালে দেশে বান্ধণ্যসমাজের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্ত ছিল; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়-গুলির প্রভাব খুব কমই ছিল। কিন্তু অশোকের অপক্ষপাত নীতির ওই সম্প্রদায়গুলি এক হিসাবে ব্রাহ্মণ্যসমাজের সমকক্ষতা লাভ করল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাঁদের চিরাগত প্রাধায় থেকে বঞ্চিত হল। অশোকের লিপিগুলিতে সর্বত্রই ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রাহ্মণ ও শ্রমণকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন, জনসাধারণকেও তিনি তাঁদের প্রতি সুমভাবে দানাদির দ্বারা শ্রদ্ধা দেখাতে উপদেশ দিয়েছেন। অশোকের এই সমদৃষ্টিও ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্তবত প্রীতিজনক হয়নি। কেননা তাঁরা কখনও শ্রমণদের সমকক্ষতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তাছাড়া অশোক সকলকেই পুনঃপুন স্বসম্প্রদায়ের পূজা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা থেকে বিরত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশের দ্বারা বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক ধর্মসম্প্রদায়ের স্থবিধা এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজের অস্থবিধাই হয়েছিল মনে হয়। কেননা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি যথন ব্রাহ্মণ্যসমাজের ক্ষয়সাধন করছিল তথন ওগুলির তীব্র নিন্দার দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করছিল। এই নিন্দার অধিকার তাঁদের কাছে আত্মরক্ষারই অধিকার। কেননা এই নিন্দার দ্বারা তাঁরা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে অভিভূত করে রাখছিলেন। অশোকের এই অন্থ্যাসনের দ্বারা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাধিক ব্রাহ্মণ্যসমাজের আক্রমণ থেকে নিঙ্কৃতি পেল এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজ তীব্র আক্রমণের দ্বারা তাদের পরাভূত করার স্ক্রেয়োগ থেকে বঞ্চিত হল।

অশোক প্নঃপ্ন ধর্মসমবার (অর্থাৎ ধর্মসম্মেলন ) ও পরধর্মশুক্রাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জাের দিয়ছেন। তিনি ও তাঁর ধর্মমহামাত্ররা বছ ধ্য সমবায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয়। এই সমবায়ভিলিতে সকলেই পরস্পারের ধ্যমত প্রবণ করে পরস্পারের প্রতি শ্রদ্ধাস্পার হবে, এই ছিল অশােকের অভিপ্রায়। কিন্তু এখানেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বধ্যপ্রচারের স্থ্যোগই হয়েছিল মনে করা যায়। পক্ষাস্তরে যে পাবগুদির বাঙ্মাত্রের দ্বায়া সংবর্ধনা করাও ব্রাহ্মণরা সংগত মনে করতেন না তাঁদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরই ধ্যতত্ত্ব প্রবণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিশ্চয়ই একান্ত অপ্রমানজনক বলে গণ্য হয়েছিল। সনাতনীদের পক্ষে hereticদের ধ্যাত শোনা সব দেশে এবং সব কালেই অপ্রীতিকর।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় প্রাক্কত ভাষাকেই তাদের ধর্ম গ্রন্থ ও প্রচারের বাহন বলে গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণরা কিন্তু কোনোকালেই প্রাক্কত ভাষাকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা বলে স্বীকার করেননি, এমন কি রসসাহিত্যের যোগ্য বাহন বলেও মনে করতেন না ( অনেক পরবর্তী কালে অবশ্য প্রাক্কতকে রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে সামায়

একটু স্থান দেওরা হয়েছিল)। অশোক কিন্তু বৌদ্ধপ্রথা অমুসারে তাঁর ধর্মলিপিগুলিতে প্রাক্তই ব্যরহার করেছেন। রাজকার্যও ওই প্রাক্তত ভাষার যোগেই সম্পাদিত হত। সংস্কৃতকে পরিহার করে প্রাকৃতকে ওরকম প্রাধান্ত দান রাহ্মণদের অমুমোদন লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেননা পরকর্তী কালে রাহ্মণ্যপ্রভাবের পুনরভ্যুখানের যুগে সংস্কৃতই ধর্মসাহিত্য তথা রাজামুশাসনের বাহন বলে স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাছনীয়। কিন্তু এস্থলে আমাদের পক্ষে তা অপ্রাসন্ধিক।

#### 50

আমরা দেখলাম অশোক ও তাঁর ধর্মনীতির উপর ব্রাহ্মণরা প্রসন্ন ছিলেন না এবং সে অপ্রসন্নতার যথেষ্ট উপলক্ষ্যও ছিল। কিন্তু তাঁদের এই অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা খুব সন্তব অল্পবিস্তব নীরব অবজ্ঞা ও অপ্রদার আকারেই ধৃদায়িত হচ্ছিল, কখনও তীব্র প্রতিবাদে মুখর কিংবা প্রকাশ্ত বিদ্যোহের আকারে প্রজ্ঞানিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হর না। কিন্তু মৌর্যসামাজ্যের স্থিতির পক্ষে ওই নীরব অসন্তোষই যথেষ্ট্র অকল্যাণকর ছিল। অশোকের লিপি থেকেই বোঝা যায় তৎকালে দেশে ব্রাহ্মণের মর্যাদা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিও খুব বেশি ছিল। সে সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সংখ্যাশক্তিতে এই সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারপন্থীরা ছিল নগণ্য। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ সামাজ্যের কল্যাণ ও স্থায়িত্বের পক্ষে উপেক্ষণীয় ছিল না। এইজক্সই দেখি অশোক তাঁদের সম্ভোষ অর্জনের জন্ম খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সম্ভেও তিনি তাঁদের প্রসন্মতার অধিকারী হতে পারেননি। কেননা ধর্মে

ও সমাজে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার না করে তাঁদের সন্তোষলাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতার কল মৌর্যসামাজ্যের পক্ষে অশুভই হয়েছিল।

একথা বলা বাহুল্য যে, যে-সাম্রাজ্য প্রজাসাধারণের অধিকাংশের সদিচ্ছা ও আরুগত্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে সাম্রাজ্য বতই সুশাসিত এবং শক্তি ঐর্বর্য ও অন্যান্ত বিষয়ে বতই গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হোক না কেন, তার পক্ষে কখনও দীর্ঘস্থারী হওয়া সম্ভব নয়, অচিরকালের মধ্যে তার পতন অবশুস্তাবী। পক্ষান্তরে কোনো সাম্রাজ্য যদি জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয় তাহলে সে সাম্রাজ্য সামরিক কুশাসন বা রাজাবিশেষের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানারকম অগভীর বা সামান্ত প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও বহুদিন স্থায়ী হয়ে থাকে। অশোকের প্রজাবাৎসল্য, স্থশাসন, রাজ্যের সর্বান্ধীণ কল্যাণসাধনের অক্লান্ত প্রায়স, এসমন্তই স্থবিদিত। তৎসত্ত্বেও যে মৌর্যসাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বেই ভেঙে গেল তার অন্তত্বন প্রধান কারণ ব্রাহ্মণচালিত সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, এবিষয়ে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না।

অশোকের ব্যক্তিগত আদর্শ ও তাঁর অনুস্ত ধর্মনীতির ফলে বৌদ্ধর্ম মর্যানার ও প্রতিষ্ঠার ব্রাহ্মণাধর্মের সমকক্ষতা লাভ করে এবং মোর্যসাম্রাজ্যের বাইরে একদিকে চোল, চের, পাণ্ডা ও তামপর্ণী (সিংহল), অপরদিকে পারস্থা, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে এবং পরবর্তী কালে প্রায় সমগ্র পূর্বএশিরার প্রসার লাভ করে। সম্ভবত অশোকের আদর্শ ও অনুপ্রাণনার ফলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে নিরামিষ থান্তের প্রচলন হয়। এ সমন্তই অশোকের ধর্মনীতির পরোক্ষ ও ব্যবহিত ফল। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফল খুবই অশুভ হয়েছিল।

#### ধর্মনীতির পরিণাম



অশোকের যুদ্ধবিম্থতার ফলে সামাজ্যের সামরিক শক্তি হ্রাস এবং তাঁর ধর্মনীতির প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধতা, প্রধানত এই ছুই কারণেই মৌর্যসামাজ্যের ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এইজন্মই অশোকের মৃত্যুর পর অর্থ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই পুয়ামিত্র শুঙ্গ যথন মগধের সিংহাসন অধিকার করেন তথন তাঁকে কিছুমাত্র আয়াম স্বীকার করতে হয়েছিল বলে মনে হয় না। মোর্যসামাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করে পুয়্যমিত্রকে বাধা দেবার ইচ্ছা বা সাহসও কারও ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধদের মনোভাব যাই হোক, শৌর্যসাম্রাজ্যের পতনে ব্রাহ্মণ্যসমাজের হুনর থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাসও উথিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে পু্যুমিত্রের রাজ্যাধিকারে ব্রাহ্মণদের আন্তরিক সমর্থন ছিল বলেই মনে হয়। অশ্বনেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা বলে ব্রাহ্মণাসাহিত্যে পুয়ামিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। কেননা অশ্বনেধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মানেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হরিবংশে বলা হয়েছে, "দেনানীঃ কাগ্রপো বিজঃ অধ্যমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি"। এথানে 'বিজ' শব্দের উল্লেখ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। বাহোক, পু্যামিতের রাজত্বকালে একটিমাত্র নয়, তুটি অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক বলেছিলেন "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতয়্বং"। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতানীর মধ্যেই তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে এবং সম্ভবত তাঁর প্রসাদসীমার মধ্যেই মহাসমারোহে ছটি অশ্বমেধ অন্তৃষ্ঠিত হল— এটা যুগপৎ অশোকের যুক্তবিমুখ ধর্মনীতি এবং যুক্তবিমুখ রাজনীতির ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়ারই প্রত্যক্ষ ফল। অশ্বনেধ শত্রুবিজয়েরই প্রতীক এবং সম্ভবত ববনবিজয়ের নিদর্শন হিসাবেই এই যজ্ঞের অন্নষ্ঠান হয়েছিল। যবনবিরোধী সংগ্রাম ও অশ্বমেধ-ব্জের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই যে সংযোগ দেখা বাচ্ছে এটা নেহাত আকস্মিক ব্যাপার বলেই মনে হয় না।

ভারতবর্ষের বাইরেও অশোকের ধর্মনীতি প্রত্যক্ষত ব্যর্থ ও অশুভকলপ্রস্থাই হয়েছিল। ব্যবন্যওলে (অর্থাৎ সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি
গ্রীকরাজ্যে) তিনি ধর্মবিজয় ও মৈত্রীর বাণী এবং যুদ্ধবিগ্রহের বার্থতার কথা
প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রেম ও মৈত্রীর বাণী ব্যব্দ বিজিগীমৃদের
হাদয় স্পর্শ করেনি। তার ফল এই হল যে মৌর্যসাম্রাজ্য বথন পতনোমুথ
ঠিক সেই সময়ে মধ্যএশিয়ার ছুইবিক্রান্ত, যুদ্ধহর্মদ ও যুগদোষছরাচার ব্যবন্তণ
অশোকের মৈত্রী- ও ধর্মবিজয়-বাণীর প্রতিদানস্বরূপ বৈরিতা ও অল্পবিজয়ের
উন্মাদনায় ছনিবার বেগে ভারতবর্ষের উপর আপতিত হল এবং মধ্যমিকা
(চিতোরের নিকটে), মথুরা, পঞ্চাল (রোহিলথও), সাকেত (অবোধ্যা),
এমন কি রাজধানী পাট্লিপুত্র পর্যন্ত আক্রমণ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে
বিপর্যন্ত করে তুলল।

স্তরাং দেখা গেল রাজনীতির দিক্ থেকে অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ দেশে ও বিদেশে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশে তিনি রাজ্যলিপ্স যবনদের চিত্ত মৈত্রীর বাণীতে উদ্বৃদ্ধ করতে পারেননি, ফলে তাদের আক্রমণে রাজধানীসহ সমস্ত সাম্রাজ্য বিপর্যন্ত হল। দেশে তাঁর ধর্মবিজয়ের নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত স্পর্শ করা দূরে থাক, তাদের বিরুদ্ধতাকেই উদ্দীপ্ত করে তুলল। ফলে তিনি তাঁদের কাছে 'মোহাত্মা' ও 'ধর্মবাদী অধার্মিক' বলেই গণ্য হলেন এবং অবশেষে তাঁর ধর্মবিজয়ের মহৎ আদর্শ রাজধানী পাটলিপুত্রেই তুটি অশ্বমেধের যজ্ঞভম্মের মধ্যে পর্যবসিত হল।

মৌর্বসামাজ্যের এই পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের শোচনীয়তম ঘটনা একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কলিঙ্গবিজ্ঞারে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল, কেবল দক্ষিণতম প্রান্তে কয়েক্টি মাত্র ছোটো ছোটো জনপদ সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্রের গণ্ডির বাইরে ছিল। অশোকের ধর্মনীতিপ্রস্তুত যুদ্ধবিমুখতার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রকা সম্পূর্ণ হবার স্থযোগ আর হল না। তথাপি তিনি এক ধর্মের আদর্শ, এক ভাষা ও এক শাসননীতির দ্বারা সমগ্র দেশকে যে প্রকা দান করেছিলেন তা অতুলনীয়। অশোকের পূর্বে ও পরে আর কথনও ভারতবর্ষ এতথানি প্রকা লাভ করেনি। তাছাড়া শান্তি শৃঙ্গলা শিল্প প্র্যুষ্ঠ ও বৈদেশিকগণের প্রদ্ধাত্মর্জনে অশোকের সাম্রাজ্য যে উত্তুঙ্গ সীমার পৌছেছিল তাঁর পরবর্তা প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসেও ভারতবর্ষ আর কথনও সে সীমার পৌছতে পারেনি। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ও তৎকালীন বিদেশিক আক্রমণের কলে ভারতবর্ষের ক্রমঅভিব্যক্তির অব্যাহত ধারা চিরকালের জন্ম বিনষ্ট হয়ে গিয়ে যে রাষ্ট্রবিপ্লয় ও অশান্তি দেখা দিল তার জন্মে ভারতবাদীকে যে বছকাল অশেষ ত্রঃথভোগ করতে হয়েছিল শুধু তা নয়। গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখলে বোঝা বাবে তার পরোক্ষ অশুভ ফল আজও আমাদের ভাগ্যকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করছে।

#### 33

পরিশেষে পরবর্তী কালের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিষ্ট্রের সঙ্গে অশোকের আপ্রিত ধর্ম নীতি ও তার ফলাফলের তুলনা করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

রাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার কথা অশোকের পরবর্তী ইতিহাসেও অজ্ঞাত নয়। হর্ষবর্ধ নের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণা বড়্যন্ত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মরাঠাশক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকেও ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্থার বছনাথ সরকার-প্রণীত 'শিবাজী' নামক ইংরেজি গ্রন্থের নবম ও ষোড়শ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শিবাজী ক্ষত্রির ছিলেন না বলে ব্রাহ্মণরা তাঁর রাজ্যাভিষেককালে যে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করেছিলেন তা এন্থলে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্থার বহুনাথ লিখেছেন, There was a mutiny among the assembled Brahmans who asserted that there was no true Kshatriya in the modern age and that the Brahmans were the only twiceborn living. অন্তর্জ তিনি বলেছেন, Shivaji keeuly felt his humiliation at the hands of the Brahmans to whose defence and prosperity he had devoted নীয়ে life. এই উক্তি অশোকের প্রতিও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। শিবাজী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের "insistence on treating him as a Sudra" পুরাণে মৌর্যবংশকে শুদ্র বা শুদ্রপ্রায় বলে বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৌর্যানাজ্যে শুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজ্যদের আধিপত্যস্থাপনের প্রসঙ্গে সালারাজ্যে ব্রাহ্মণ প্রাধান্তর্জা কথাও স্মরণীয় ।

পূর্বে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে আকবরের ধর্মনীতির আশ্চর্য সাদৃশ্রের কথা বলা হয়েছে। এথানে ওবিষয়ে আরও তুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। আকবরের সর্বধর্মসহিস্কৃতা ও সময়য়ের নীতি বতই উদারতা বিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক হোক না কেন, ওই নীতির দ্বারা তিনি সকলের সস্তোষভাজন হতে পারেননি। গোঁড়া মুসলমানগণের প্রসয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সন্তব হয়নি। তাঁরা তাঁর উপর কিরূপ অসম্ভই হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া বার বদাউনীর ইতিহাসগ্রেছে। আকবর একমাত্র কোরানকেই প্রামাণ্য বলে গণ্য না করে অন্য ধর্মের প্রতিও বে শ্রন্ধা প্রদর্শন করতেন সেটা তাঁদের পছন্দ হয়নি। সেজস্তে আকবরকে বিশেষভাবেই গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। মুসলমানরা তৎকালে সংখ্যাশক্তিতে হীন হলেও বিজ্ঞেত্সম্প্রাদায় বলে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের

## ধর্মনীতির পরিণাম



প্রভাব কম ছিল না। কাজেই উক্ত ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁদের বিহুদ্ধতাকে উপেক্ষা করা আকবরের পক্ষেও সহজ হয়নি। কলে আকবরের 'দীন ইলাহি' ধর্ম তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে বায়। তাঁর স্থলহ -ই-কুল্ নীতিও দীর্ঘকাল ফলপ্রস্থ হয়নি। শাহজাহানের সময় থেকেই ওই নীতিতে শৈথিলা দেখা দেয় এবং উরঙ্গজীবের সময় তা সম্পূর্ণরূপেই পরিতাক্ত হয়।

অশোক বেদান্ত্ৰ্যত ধর্মের অন্ত্রসরণ করেননি বলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর উপর
প্রসন্ন ছিজেন না। আকবরও কোরানসম্মত ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন
বলে মুসলমানরা তাঁর উপর অসন্তঃ হরেছিলেন। অশোকের
ধর্মনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ এবং আকবরের ধর্মনীতি
সম্পর্কে মুসলমানদের অসন্তোষ, উভয়ের পরিণাম হয়েছিল একই
রূপ। এই বিরুদ্ধতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই রাজান্তুস্থত উদার ধর্মনীতি
কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং দেশে তঃখ ও অশান্তি ঘটেছিল।

অশোক ও আকবরের ধর্মনীতিতে একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।
সর্বসম্প্রানারের প্রতি সমদৃষ্টির নীতি অন্তুসরণ করতে গিয়ে অশোক সংখ্যা গুরু
ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন : কিন্তু আকবর প্রভাবশালী মুসলিম
সম্প্রানারের অসন্তোষ সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধা ও আন্তগত্য
লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে মৌর্যসাম্রাক্ত্য অশোকের তিরোধানের পর
অত্যন্ত্রকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেল। আর, মোগলসাম্রাক্ত্য আকবরের
পরেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ওরঙ্গজীব যথন আকবরের নীতি
ত্যাগ করে সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রানারের সনিচ্ছাজাত আন্তগত্য থেকে বঞ্চিত
হলেন তথনই স্ক্রিরপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাম্রাজ্যের বিনাশের স্ক্রনা হল।



# অনুষঙ্গ

# মুখ্য প্রমাণপঞ্জী

#### অনুশাসনাবলী

- ু > চাক্রচন্দ্র বস্তু ও ললিতমোহন কর, অশোক অনুশাসন ১৯১৫ : মূলপাঠ, সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ, এবং দীকা।
- ২ রামাবতার শর্মা, **দিয়ত্বর্মি দুমান্ত্রয়: ১৯১৫**: মূলপাঠ, এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি অন্ধুবাদ।
- ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও স্থরেক্রনাথ মজুমদার, Inscriptions of Asoka (কলকাতা বিশ্ববিচ্চালয়) ১৯২০: শুধু মূলপাঠ।
- গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ও ভামস্থলরদাস, স্বয়্যोक की 
  धर्मिलिपियाँ ১৯২৩: মূলপাঠ, এবং সংস্কৃত ও হিন্দী অমুবাদ।
- ৫ A. C. Woolner, Asoka Text and Glossary (পঞ্জাব বিশ্ববিভালায়) হুই খণ্ড ১৯২৪: মূলপাঠ ও টাকা।
- ৬ E. Hultzsch, Inscriptions of Asoka (C. I. I. গ্রেথম খণ্ড) ১৯২৫: মূলপাঠ, ইংরেজি অমুবাদ ও আলোচনা।
- ৭ বেণীমাধৰ বড়ুৱা, Inscriptions of Asoka (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৩ : ইংরেজি অমুবাদ ও ব্যাখ্যা।

#### ত্বশোকবিষয়ক গ্ৰন্থ

### ইংরেজি

- > V. A. Smith, Asoka (Rulers of India Series)
  ১৯০১, দ্বিতীয় সং ১৯০৯, তৃতীয় সং ১৯২০।
- ২ J. M. Macphail, Asoka (Heritage of India Series) ১৯১৫, দ্বিতীয় সং ১৯২৬, তৃতীয় সং ১৯২৮।
- ও দেবদন্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, Asoka (কলকাতা বিশ্ব-বিভালয়) ১৯২৫, দ্বিতীয় সং ১৯৩২।
  - ৪ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, Asoka (Gaekwad Lectures)।

- ৫ বেণীমাধব বড়ুরা, Asoka and His Inscriptions ১৯৪৬।
  বাংলা
- > ক্ষাবিহারী সেন, অশোকচরিত ১৮৯২, তৃতীয় সং ১৯১০।
- ২ চারুচন্দ্র বস্তু, অশোক বা প্রিয়দর্শী ১৯১১।
- ৩ স্কুরেক্রনাথ সেন, অশোক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) ১৯৪০।

# ইতিহাসগ্রন্থে অশোকবিষয়ক অধ্যায়

#### ইংরেজি

- ্রমেশচন্দ্র দন্ত, History of Civilisation in Ancient India ১৮৮৮-৯০, দ্বিতীয় সং ১৮৯৩, ১৯০৮ সং দ্বিতীয় খণ্ড: অধ্যায় ৭।
- ২ T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Story of Nations Series) ১৯০৩ : অধ্যায় ১৫।
- ৩ V. A. Smith, Early History of India ১৯০৪, দ্বিতীয় সং ১৯০৮, তৃতীয় সং ১৯১৪, চতুর্থ সং ১৯২৪ : অধ্যায় ৬-৭।
- 8 V. A Smith, Oxford History of India ১৯১৯, দ্বিতীয় সং ১৯২৩ : পু ৯৩-১১৬।
- ৫ F. W. Thomas, Cambridge History of India প্ৰথম খণ্ড ১৯২২ : অধ্যায় ২০।
- ৬ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India ( কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) ১৯২৩, দ্বিতীয় সং ১৯২৭, তৃতীয় সং ১৯৩১, চতুর্থ সং ১৯৩৮: পৃ ২৪৮-২৮৮।
- 9 F. J. Monahan, Early History of Bengal ১৯২৫:
- ৮ J. Allan, Cambridge Shorter History of India ১৯৩৪: অধ্যায় ৪।
- ৯ নীহাররঞ্জন রায়, Maurya and Sunga Art (কল্কাতা বিশ্ববিভালয়) ১৯৪৫: অধ্যায় ১-৮।

অস্তান্ত উপাদানের উল্লেখ নির্দেশিকার 'প্রামাণিক' বিভাগে দ্রপ্টব্য।



# নির্দেশিকা

# ঐতিহাসিক

অংতিকিন ১৩ অংতিয়োক, ১২ অজাতশক্ত ৩,৭,১১,৩৭,৮৭ অমোঘবর্ষ ৪৭ व्यानिकञ्चमत् ३० . परभाक ४, ১०, ১৬, २४, ৫৪, ৫৫, ४४ অশোকচরিত্র ৯৮ षञ्चत २,७,১० আক্রর ৬৬-৭১,১০৮,১০৯ আঙ্গিরস, ঘোর ৩৪ আর্থ-দিগ্বিজয় > আলেকজাণ্ডার ৪-৮,১০,১৪,১৫, 34.22 আলেকজাণ্ডার, করিছ-বা এপিরাস-রাজ ১৩ আসিরীয় শক্তি ২ ইৎসিঙ ৪১ এনটিগোনস ৬ धनिएशानम् रशारनिष्म ১৩

এনটিয়োকস থিয়স ১২,৪২ উরঙ্গজীব ৫৭,৫৮,৬৬-৭০,১০৯ কনিঙ্ক ২০,৪৬,৫৭ কনফ্যুসিয়াস > कबूष ( Cambyses ) 3,2,38 किनिन्नविषय ৯-১२,১৫-১৮,२८,७१-80,00,92,20,206 কাত্যায়ন ৮৮,৮৯ कानिमांग २४,२२,२৮ কুমারগুপ্ত মহেলাদিত্য ২৮,৪৭ কুমারপাল ৪৭,৪৮ কুমারিলভট্ট ৮৭ কুরুব্ ( Cyrus ) ১-৩,৬,৭,১০,১৮ কুল্লুকভট্ট ৮৯ কুষাণ, রাজবংশ ৪৬,৫৭ কৃষ্ণ, দেবকীপুত্ৰ বাস্কদেব ৩৪,৫৯,৯৩ क्लोिंग २०,२১ ক্লাইস্থিনিস ১,৪ খংফুৎসে (Confucius) ১

খারবেল ৪৭ খ্ त्रशार्व। ( Xerxes ) ১৪ গুপ্তযুগ ২৮,৪৬,৪৮ গোসাল মংখলিপুত ৫৯ গৌতমবুদ্ধ ১,৩,১১,২৩,২৮,২৯,৩৬, 09,80,00,09,02,66, 92,68 -69,20,26,26 গৌতমীপুত্ৰ সাতবাহন ২৫ ঘোর আঙ্গিরস ৩৪ <u> ठळख्थ</u> विक्रमां पिछा २ ५,२ १,२ ४, ८ ७, ६४,८७,४२ ठ<del>क</del> छश्च त्योर्च १,४,३०,३७,७४,,००, 92,60,68,60 চেত, রাজবংশ ৪৭ চৌলুক্য, রাজবংশ ৪৭ জনক ৮৩ জনমেজয় ৮৩ জয়দেব ২৩,৩৬,৯৮ জরথুদ্র (Zoroaster) > জলৌক মৌর্য ৭৬ किन्द्रमनाठार्य 89 জৈমু-ল্ আবিদিন ৬৯ **हे** जिसि ७ **छेटनिमि किनोट्डिनक्म ३**२

তিস্স ৮৮ তুলময় ১২ मनतथ त्योर्ग ११,५५ नातव्यान् ( Darius ) ३,०,८,७, 9,00,00 দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ৩৪,৫৯,৯৩ (नवनख ८६,४१ পতঞ্জলি ২৪ পরাক্রমান্ধ, সমুদ্রগুপ্ত ২১,২২,২৫, ₹6,89,66 পরীক্ষিৎ ৮৩ পাল, রাজবংশ ৪৬,৫৭ পুরু ২২ পুषाभिज ७३ २०-२७,११,१४, 300 পেরিক্লিস ৪,৫ পেশোয়া ১০৮ পোপ ১০১ প্রভাকরবর্ধ ন ৫৭ ফা হিয়ান ২৮,৪৮ किनिश ८,७,৮ वनाउँनी २०४ वस्यान महावीत २,६৯ বাস্থদেব কৃষ্ণ ৩৪,৫৯,৯৩

विक्रमामिका, ठक्क ७४ २ ५,२ १,२४, 86,87,66,52 विन्त्रात त्योर्घ ४,१४,१৯ বিশ্বিসার ৩,৭,৯-১১ वीतरमन सोर्च १७,११ বৃদ্ধ দ্ৰ গৌতমবৃদ্ধ বুজিসংঘ ৩৭ বৃহদ্রথ মৌর্য ২৩,৭৭,৮০ ভোঁসলা, রাজবংশ ১০৮ মংখলিপুত্ত গোসাল *৫৯* মগ, মগস ১৩ মরাঠা ১০৭ মহাবীর বধ মান ১,৫৯ মহে<u>ন্দ্রাদিত্য, কু</u>মারগুপ্ত ৪৭ মেগাস্থিনিস ৫৯ যোগলসাম্রাজ্য ৬৯,১০৯ মোর্যরাজগণ

অশোক ৮,১০ ইত্যাদি
চক্রপ্তপ্ত ৭,৮ ইত্যাদি
দশরথ ৭৭,৮৮
বিন্দুসার ৮,৭৮,৭৯
বীরসেন ৭৬,৭৭
বৃহদ্রথ ২৩,৭৭,৮০
শালিশুক ৭৭,৯০,৯১

সম্প্রতি ৯০
? স্কভাগদেন ৭৭
মৌর্য, রাজবংশ ৮৮
মৌর্যুগ ৪৭,৭৫
যবন ১৫,১৬,১৯,২৩, ৪২,৭৮
রাজবংশ

কুৰাণ ৪৬,৫৭ চেত ৪৭ कोनूका ८१ পাল ৪৬,৫৭ ভোঁসলা ১০৮ ताष्ट्रकृष्ठे ८१ শুঙ্গ ২৪-২৬,১০৮ সাতবাহন ২৫,২৬ হথামনিসীয় ২ রাজ্যবর্ধন ৫৭ রাজ্যত্রী ৫৭ রাষ্ট্রকূট, রাজবংশ ৪৭ नाउ९म ३ লিচ্ছবি ৭ শংকরাচার্য ৮৭ শাতকণি সাতবাহন ২৫ শার্লেম ৮২ শাनिङ्क त्मोर्च ११,৯०,৯১

#### ধর্মবিজয়ী অশোক

336

শাজাহান ১০৯ শিবাজী ৬৯,১০৭,১০৮ শুঙ্গ, রাজবংশ ২৪-**২**৬,১০৮ শের শাহ ৬৯

সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমান্ধ ২১,২২,১৫,২৮,

৪৭,৫৬ সম্প্রতি মৌর্য ৯০ সাতবাহন, রাজবংশ ২৫,২৬ স্থভাগসেন (মৌর্য ?) ৭৭ সেলুকস ৬-৮,৮৫
সোলোন ১,৪
হথামনিসীয়, রাজবংশ ২
হর্ষবর্ধন ২০,৪৬,৪৮,৫৭,৬৫,৭৯,৮৭,

>09

হারুন অল রসিদ ৮২ হিউএছসাঙ ৪৮,৪৯,৬৫,৮৭ হেমচন্দ্র স্থরী ৪৮

# ভৌগোলিক

অঙ্গ ৭,৯-১১
অটবীরাজ্য ৪০
অবোধ্যা ১০৬
আরব ৮২
আর্থাবত ২১
আসিরীয়া ২
ইজিয়ান সাগর ২
ইতালি ১৭
ইরান ১,২-৬,৮,১৪,১৫,১৮
উজ্জিয়িনী ৭৮
এথেন্স্ ১,৪,৫

এপিরাস ১৩-১৫,৯৭
এশিরা ১০৪, ১০৭
এশিরা মাইনর ২,৬
করিন্থ ১৩
কলিঙ্গ ৮,৯,২০,৪৭,৭৭,৭৮
কালাহার ৭
কাবুল ২,৩,৭
কাবুল নদী ২
কামরূপ ৯
কার্থেজ ১৭
কাশীর ৯,৬৯,৭৬,৭৭

কেরল, কেরলপুত্র (চের) ৮,১২,১০৪

ংকাশল ৬৫

शक्तांत ७, ६, १७, ११.

গয়া ৬৩

গুজরাট ৪৭

গ্রীস ২-৯,১৪,১৮,১৯

চিতোর ১০৬

চীনবর্ষ ১,৮৩

চের (কেরলপুত্র) ৮,১২,১০৪

ट्रांन ४,३२,8२,३०८

তক্ষশীলা ৭৮

তাঞ্জোর ১২

তাত্রপর্ণী ৮,৯,১২-১৪,১০৪

তিরেভেলি ১ই

তিব্বত ৮৩

তুর্কি ১৮

তোসলী ৭৮

ত্রিচিনপল্লী ১২

ত্রিবান্ধুর ১২

থেস ৩,১৪

দক্ষিণাপথ ২১,২৫

(शीन 80

নাগাজু নি পর্বত ৭৭

পঞ্চাল ১০৬

পঞ্জাব ৬,৭,১৫,১৭

পাটলিপুত্র ১৯,২৩,৭৬,৯৯,১০৫,১০৬

পাণ্ডা ৮,১২,৪২,৪৭,১০৪

পারসীক সাম্রাজ্য ৩,৫

পার্জ্ঞ ৫,৭,১০৪

পেশোয়ার ৩

বরাবর পর্বত ৬৩

বাবিলন ৫

বালুচিস্থান ৭

বিদৰ্ভ ৭৭

বিপ্লাশা ৫,৭,৮,১৪,১৬

বুদ্ধগয়া ৬৮

বৈশালী ৩৭

ব্ৰহ্ম (দেশ) ৮৩

ভাগলপুর ৯

ভাবরু৮৮

ভারতবর্ষ ২,৯৯,১০৪,১০৬,১০৭

ভারহত ২৪,২৫

মগধ ৩,৫,৭,৮,১৫,১৬,৩৭,৪৭,৬৫,

200

মথুরা ৫৯,১০৬

মধ্যমিকা ১০৬

মহিষুর ৮,৯,১৩,১৪

মহেন্দ্ৰ (পৰ্বত) ২১

মাকিদন ৩,৪,৬-৯,১৩-১৬ মাছুরা ১২

মালাবার ২২

भिगत २,७,७,৮,৯,>२->৪,>৮,>०৪,

206

মুঙ্গের ৯ যবনদেশ ৪,৮

यदनगखन ১०७

ययूना ७३

রাওলপিণ্ডি ৩

রোম ১१

রোহিলখণ্ড ১০৬

नूषिनी १३

সতাপুত্র ৮,১২

गारेतिनि २,७,७,४,५०-५७,५१

সাকেত ১০৬

সারনাথ ১১

সিংহল ৮,১২,৮৩,৮৮,১০৪ সিরিয়া ১২,১৮,১০৪,১০৬

সিকুদেশ ७,৫,१,১৫,১१

जिक्नुनम 8

হিরাট ৭-৯,১৩-১৬

#### প্রামাণিক

অমুশাসনপর্ব ২৬,২৭ অযোধ্যাকাণ্ড ৮৫

অর্থশান্ত ১০,২১

আঙ্গিরস, ঘোর ৩৪

আদিপর্ব ৮৮

ইণ্ডিকা ৫৯

ইৎসিঙ ৪১

উঞ্বৃত্যাখ্যান ২৮

উপनियम् २৮,००,०৫,८৫,৯৯

ছান্দোগ্য ৩৩-৩৬,৯৮

মুণ্ডক ৯৮

**७** (राम्म, वहें हैं जि. ५),५२

कानिमां २३,२२,२४

কুলুকভট্ট ৮৯

কৃষ্ণ, দেবকীপুত্র বাস্থদেব ৩৪,৫৯

क्लिणिना २०,२२

গিরিলিপি (অমুশাসন)

প্রথম ২২,৩৬,৪৪,৯৯

দ্বিতীয় ২২,৪২,৪৩ o দ্বিতীয় বিশেষ ৪০ দ্বিতীয় কুদ্র ৬৪ তৃতীয় ৪৪ চতুর্থ ২৯,৩৮,৪৩,১০০ পঞ্চম ৬৪ বৰ্চ ৪২ ষাদশ ৬১,৬৩,৮৯ ত্রোদশ ১২,১৯,২০,৩৯,৪০ গাৰ্গীসংহিতা ৭৭, ৯০ গীতগোবিন্দ ৯৪ গীতা ৩৪-৩৭,৪৬,৪৭,৬০,৯২-৯৪,৯৯ গুহালিপি ৮৮ ঘোর আঙ্গিরস্ততঃ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩৩-৩৬,৯৮ জয়দেব ২৩,৩৬,৯৮ তিব্বতী চিত্ৰ ৪১ দশাবতার স্তোত্র ২৩,৩৬ मिन्यावमान १४,४० দীপবংস ৮৩ शयार्था ३७ পৰ্বতলিপি (অমুশাসন) দ্র গিরিলিপি পাণিনি-ব্যাকরণ ৮৮

পুরাণ ৮৩,৯০ ভাগৰত ৮৫,৮৮,৯০,৯৪ মৎস্থা ৯৪ মার্কণ্ডেয় ৮৮ পূর্বাশা ৯২ প্রিনসেপ, জেমস ৫৫ ফলকলিপি ৮৮ ফা হিয়ান ২৮,৪৮ বদাউনী ১০৮ বাতিক, কাত্যায়নকৃত ৮৮,৮৯ বেদ ৩৫,৩৬,৮৯ বেণীমাধব বড়ুয়া ৩৮ ভগবদ্গীতা দ্র গীতা ভবিষ্যপর্ব, হরিবংশ ২৪ ভাগবতপুরাণ ৮৫,৮৮,৯০,৯৪ মৎশ্রপুরাণ ১৪ মনুসংহিতা ২৪,৮৪,৮৯,৯০,৯৭ মহাপরিনিক্বাণস্থত্ত ৮৩ মহাবংশ ৮৩ মহাবস্তুঅবদান ৮৭ মহাভারত ২৮,২৯,৮৪,৯০ অমুশাসনপর্ব ২৬,২৭ আদিপর্ব ৮৮ উঞ্বুত্যাখ্যান ২৮

## ধর্মবিজয়ী অশোক

শান্তিপর্ব ২৮,৮৪
মার্কভেরপুরাণ ৮৮
মুণ্ডক উপনিবদ্ ৯৮
মুজারাক্ষস ৮৪
মেগাস্থিনিস ৫৯
বছনাথ সরকার ১০৭, ১০৮
রত্বংশ ২১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪,৬৮
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৬৪,৯১
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৮৭
রামারণ ৮৫,৯৭
অযোধ্যাকাণ্ড ৮৫
শান্তিপর্ব ২৮

শিলালিপি ৫৪,৫৫,৫৮,৬১
শিলাস্তম্ভ ৬৭
সংযুত্তনিকার ৮৪
'সাহিত্য' ৫৫,৫৮
স্তম্ভলিপি, পঞ্চম ৪৪
শ্বিথ, ভিনদেন্ট ১,৬৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮০
হরিবংশ ২৪,১০৫
ভবিশ্বপর্ব ২৪
হিউএছসাঙ্ড ৪৮,৪৯,৬৫,৮৭
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ৩৪,৫৯,৬০,৬৪,৮১,৮৪,৯১,৯২,৯৫

# পারিভাষিক .

অক্রোধ ১৬,১৯

'অধার্মিক' ৮৪,৮৫,৯০,৯৫,১০৬
অনারম্ভ ৯৯,১০০
অমুশাসন
অশোকের ২২-২৮
ব্রাহ্মণ্য ২৬,২৭
মহাভারতীয় ২৬

যজ্ঞবিরোধী ২৩-২৬
রাজ- ১০৩
'অপকার' ২০,৩৯
অবতার ৯৪
অবিপশ্চিৎ ৩৫
অবিহিংসা ২৯,৪৪,৬৪
অবৈর ১৭,১৯

चर्षरम् २७-२४,८१,८४,১०৫,১०७ 'অস্থর' ৮৬,৮৮,৯০,৯৫,৯৭ <u>षञ्चतिषय २०,२२,२४,२४,२०,</u> 25,22 অহিংসা ২২,২৬-২৯,৩৩-৩৭,৪৪ আজীবিক ৫৯,৬০,৬৩,৭৯,৮৮,৯৪ আত্মপাৰওপূজা ৬১,৬৩,৭০ আত্মা ৬৪ षानुग 8२, ३৮ हेवाम्रशाना १० ঈশ্বর ৬৪,৯৭ ইসলাম ৫৭ এম্পারার ১০১ কর্ম ৬০,৬৪ কাশ্যপ (দিজ) ২৪,১০৫ ক্যাথলিক ৫৬ 'ক্রিয়ালোপ' ৯৭ ক্রমেড ৫৬ क्वियमर्थगानगर्मन २० ক্ষপণক ৮৯ খ্রীষ্টান ১৮,৭০ গাজী ৫৬ 'চোর' ৮৫,৯০ জয়চক্র ৭

জয়চক্রপ্রবর্ত ন ১১ জিন্দাপীর ৬৭ জীবনযজ্ঞ ৩৪,৩৫ জেহাদ ৫৬ জৈন ৩৬,৪৬,৪৭,৫৯,৯৪ জ্ঞান ৬০,৬৪ জ্ঞানযক্ত ৩৫,৯৯ ডিগোক্রেসি ২,৪ माक-न्-इमनाम ७४,१० **मिवाज़**श २३ मीन हेलाहि १०,१>,১०a হুষ্টবি<u>ক্রান্ত ১৫,১৬,</u>৭৮,১০৬ দেবানাং প্রিয় ৮৮,৯০,৯৭ দ্বিজ (কাশ্যপ) ২৪,১০৫ प्तरायुक्क ७७,०৫,৯৯ 'ধর্ম' ৬৪,৯০,৯১,৯৫ ধর্ম

আজীবিক ৫৯,৬০,৬৩,৭৯,৮৮, ৯৪
ইসলাম ৫৭
খ্রীষ্টান ১৮, ৭০
জৈন ৩৩,৪৬,৪৭,৫৯,৯৪
দীন ইলাহি ৭০,৭১,১০৯
নিগ্রন্থি ৫৯

देवस्वव ७०,४६ বৌদ্ধ ১৮,৩৩,৫৬-৬০,৯৪ ব্রাহ্মণ্য ২৫,৫৯,৬০ ভাগৰত ৩৩,৩৪,৪৬,৫৬,৫৯, 60,23 শক্তি ৮৬ শৈব ৫৬,৫৭,৮৬ সৌর ৫৬,৫৭ ধর্মঘোষ ৩৮ ধর্মচক্রপ্রবর্ত ন ১১ ধৰ্মদূত ১১ धर्मवानी २०,२>,১०७ धर्मविष्वत्र ১১-১७,১१-२२,२७,२৯, ७१,७४,२०,३०५,५०७ ধর্মবৃদ্ধি ৬৪ ধৰ্মমহামাত্ৰ ৬২,৬৫,৭৯,১০০-১০২ ধর্মযাত্রা ২৮,৩৮ धर्मनित्रि ১२,50,१৯,১०० धर्ममग्वाय ७७,१১,১०२ ধর্মসাম্রাজ্য ১৪,১৫,১৭ ধর্মানুশাসন ১৩,১৮,১০০ नांखिक ४६,२१ নিৰ্বাণ ৫৯,৬৪

নিগ্ৰন্থ ৫৯

পরপাষগুগর্হা ৬১,৬৩,৭০ 'পরিভব' ৭৮ 'পরিভোগ' ১৩ পাৰও ৬১,৮৯ পাৰতী, পাৰতত্ত ৮৯,৯৫,৯৭,১০ পুনর্জন্ম ৬৪ পুরুষযক্ত ৩৪ 'পুজা' ৬১,৮৯ পোরাণা পকিতী ৬৪,৭১ প্রত্যন্ত ১৩,১৯,২০ প্রাণারন্ত ৪০,৪৪ 'প্রীতিরুস' ১৩ প্রোটেপ্তান্ট ৫৬ বচগুপ্তি ৬১ বচভূমিক ৬২ বন্ধনমোক্ষ ৪১ 'विन' १२ 'বিজয়' ১২ বিধিযক্ত ৯৮ वियानम्यना २२ বিহার্যাতা ২৮,৩৮,৪৩ বিহিংসা ২৮,২৯,৪৩ বুথামাংস ২৭ वृष्ण ४४,४८,२०,२८,२१

Hooghly

देवस्वव ७०,४७ রোধিবট ৬৮ तोम ३४,००,६६-६०,३६ ব্ৰহ্ম ৬৪,৮৬ ব্ৰাহ্মণাদৰ্শন ৯৭ ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম ২৫,৫৯,৫০ ভক্তি ৬০,৬৪ 'ভক্তি' ৬১ 'ভাগ' ৭৯ ভাগবত ৩৩,৩৪,৪৬,৫৬,৫৯,৬০,৯১ ভিক্ ৪৫ ভিক্রেশ ৬৫,৬৭ ভিক্ৰত ৪১,৯৩,৯৪ ভূতবিহিংসা ৪৪ ° ভেরীঘোষ ৩৮ गःशन, मञ्जन १२,२१ মহামাত্র ৬৫,৭৮ মহাস্থর ৮৮ মুসলমান ১০৮,১০৯ 'মূর্য' ৮৮,৯৫ মোক্ষ ৬৪ নোহাত্মা ৯০,৯৫,১০১,১০৬ যুগদোষজুরাচার ১৫,১৬,১০৬ यूकर्भन >৫,१৮,১०७

যোগ ৬০ রাজচক্রবর্তী ৯ রাজামুশাসন ১০৩ রাজুক ৭৯,১০০ রাষ্ট্রসাম্রাজ্য ১৫,১৭ শরশক্য বিজয় ১৯,২১,৩৭ नशीम ए७ শাক্ত ৮৬ শাক্যভিকু ৮৯ শান্তিদূত ১৪ শ্ব ১০৮ শূদ্রপ্রায় ৮৩-৮৫,৯০,৯৫,১০৮ শূদ্রযোনি ৮৩ শৈব ৫৬,৫৭,৮৬ শ্ৰবণ ৬৩,৭৯,১০১ সংঘ বৃজি ৩৭

বাজ ৩৭
বৌদ্ধ ৪১,৪৫,৫৯,৮৮,৯৪
সংঘশরণ ৯৩
সত্যবচন ৩৪,৬৪
সত্যাগ্রহ ৩৪
সদ্ধর্ম ৫৯
সমবায় ৬২,৬৫,৬৬,৭০,৯৫
সর্বভূতবিহিংসা ৩৯

সর্বরাজোচ্ছেতা ২১
'সার' ৯০
সারধর্ম ৯০
সারবৃদ্ধি ৬১-৬৩,৭০
সাংখ্য ৬০
স্থরদিব ৮৫,৮৮,৯৭

স্থলহ ্-ই-কুল ৭০,১০৯ সৌর ৫৬,৫৭ স্তম্ভ ৬৮ স্থাপ ২৪,২৫,৬৮ স্থাধ্যক্ষমহামাত্র ৬২ স্থাবির ৭৯

### বিবিধ

অতিদানপরায়ণতা ৭৯
অনালম্ভ ৬৭,৭০
অমুশোচনা ৩৭
অপক্ষপাত ১০১
অবধ্যনীতি ৪৪,৪৯
অবৈদিক ধর্ম ৬০
অব্রাহ্মণ্য ধর্ম ৬০
অব্রাহ্মণ্য ধর্ম ৬০
আরুন ৩৭,৯৩,৯৪
আমুষ্ঠানিকতা ৭১
আমিবত্যাগ ২৩,৪৩
আমিবভোজন ৪৩,৪৫,৪৮
ইতিহাসরচনা ৬৭,৭০
ঋজুতা ৩৪
উক্য (ভারতীয়) ১০৭

ঐক্য, রাষ্ট্রীয় ৯-১১,১০৬,১০৭
কারাগার ৪১
কৃপখনন ১৩,৭৯
কোরান ১০৮,১০৯
ক্রিয়াময় যজ্ঞ ৩৩
ক্রুত্রিয় ৮৩,১০৮
কাত্র আদর্শ ২২
ক্রাত্র ধর্ম ৯৩
গ্রীক (যবন) ৪২
চণ্ডাল ২৮
চক্র ৫৭
চারিত্রনীতি ৩৪,৩৫,৩৭,৬৪,৬৬,৭১,
৯৫,৯৭,৯৮
চিকিৎসা (মাছুষ ও পশুর) ১৩,

36,82,92 জীবহত্যা (যজার্থে) ২৬,২৯,৩৩, ٠٥٢, ٥٥, 88, 88, 88, 85, ٥٥, ٥٥, জীবহিংসা ( আহারাদির জ্ঞা) ৩৯, 80,82 তপস্থা ৩৪ দক্ষিণা (যুক্তের) ৩৪ দরবেশ ৬৭ দান ৩৪ माम ७8 निग्रिकत ७, > ० - > २, > ৯, २ >, **৩** १, 86,00 मिश्**दि**জয় (রয়ৢর) २> ছুষ্টামাত্য ৭৮ 🔞 ধর্মকামতা ৩৭ ধর্মদ্বন্দ্র ৫৬ ধর্মনীতি ৩৩,৩৭,৪৬,৫৪ ধর্মবৃদ্ধ ৫৬ ধর্মরকা ১০০ ধর্মসংগ্রাম ৮৬ ধর্মসংস্কার ৩৩,৩৭,৪৯ নগরশাসনতন্ত্র ১ নারায়ণ ৫৭ নিরামিষভোজন ২৬,১০৪

প্রধর্ম ৯২ পরধর্ম শুশ্রাষা ১০২ পরধর্মসহিষ্কৃতা ৬৪,৮৬ পৰ্বতগাত্ৰ ৬৭ পশুচিকিৎসা ১৩,১৮,৪২,৭৯ পশুবলি ৪৯ প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ s প্রজাবাৎসল্য ৬৮-৭০,১০৪ প্রজাস্বাতন্ত্র্য ৪ প্রাকৃত ভাষা ১০২,১০৩ প্রাণদণ্ড ৪১,৪৫ वशन ७ 85 বৰ্ণাশ্ৰম ৯৩,৯৪,৯৭ বহুক্ত ৭০ বাক্সংযম ৬১-৬৩ বিশ্ববিজয় ৩,৪,৮-১১,১৭ विश्वरियाजी ७,४,३३ বিশ্বসাম্রাজ্য ১১ বিষ্ণু ৯৪ বুদ্ধচরিত্র ৯৮ বুদ্ধশর্গ ৯৩ বৃক্ষরোপণ ১৩ (वनिनना २२ বেদামুমত ধর্ম ১০৯

বেদৰিরোধী ধর্ম ৩৩,৩৫,৬০ বেদমার্গী ৩৫,৮১,৯১ ব্রাহ্মণ ৬৩,৭৯,৯৫,১০১,১০২,১০৭-

বান্ধণ্য আদর্শ ২২
বান্ধণ্য ধর্ম ২৫,৫৯,৬০
বান্ধণ্য দমাজ ২২-২৬
ভাতৃকলহ ৭৭
ভাতৃনিধন ৬৭
মর্রহত্যা (আহারার্থে) ৩৮
মহেলুনাথ ২১
মাংসাহার ৪৩
মূগহত্যা (আহারার্থে) ৩৮,৩৯
মূগরা ২৭,৩৮,৪৩
মূত্যুদণ্ড ৪৯
যজ্ঞ ৯৭
যজ্ঞ, পশুঘাতমূলক ২৩,২৪,৪৫,৯৮

यखनिका २५,७५,००

যজ্ঞবিমুখ ধর্মনীতি ১০৫ যজ্ঞবিরোধিতা ৩৫

যুদ্ধ, রাজ্যবিস্তারমূলক ৪০,২৫,৮০

রাজ্যরকামূলক ৪০,৪৫,৮০

যুদ্ধবিমুখতা ৭৯,৯০,১০৫ যুদ্ধবিমুখ রাজনীতি ১০৫ त्य २३,२२ রাজনীতি ( অশোকের ) ৪৬ রাজধর্ম ৪১,৬৬,৬৮,৬৯,৯৩ রাজপথ ৭৬ রাজমহানস ৩৯ রাজ্যাভিষেক ৬৭ রামকুষ্ণ ৪০ রাষ্ট্রধর্ম ৫৬,৬৯ রাষ্ট্রবিপ্লব ৮১,১০৭ রাষ্ট্রীয় ঐক্য ৯-১১,১০৬,১০৭ শিব ৫৭ শিল্পরচনা ৬৮,৭০০ সংস্কারপন্থী ১০৩ সংস্কৃত ১০৩ দুব্ধম্মহিষ্ণুতা ১০৮ সাম্রাজ্যিক আদর্শ s,¢ र्श् ७१ সেনাদল ৮০ यश्रम २२-२४,२७

# সংশোধন

অভীষ্ট পাঠগুলি পৃষ্ঠা- ও পংক্তি-ক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল।

১০<sup>৯</sup> আর ইরানে 'জরথু<u>ফু</u>'

১াশেষ স্বীয় 'বাহুবলে'

৬।১২ 'এশিয়া' মাইনর থেকে

৬৷১৩ 'এনটিগোনসের' ভাগে মাকিদন

ণাশেষ যবনসাম্রাজ্যের 'পূর্ব' সীমা

১০।০ খণ্ড ছিন্ন 'বিক্ষিপ্ত'

১৪।১০ দারয়বৌষ্পুত্র 'খ্বয়ার্ষা'

১৬। ১২ 'ভারতবর্ষ' দিয়েছিল

১৬।২০,২৪ 'ধন্মপদ'

৩৪।১৮ 'উপনিষদের' পুরুষযজ্ঞের

৪৭।শেষ 'বহু যুদ্ধ' বিগ্ৰহে

**৫৬**৷১০ 'য়ুরোপের' ইতিহাসে

৫৬।১৫ 'য়ুরোপের' ধর্মদ্বন্দ্বর

৫১।১৭ 'মথুরা' প্রভৃতি স্থান

৬০৷৯ 'ব্রাহ্মণ্য' ধর্মের ্

৬৯।৭ 'রাষ্ট্রীয়' ধূর্মে

৬৯৷১৩ 'প্রচারলিপ্সু' বৌদ্ধসম্রাট্

२। कृष्टिनाष्टे २ श मः 'शृ १-७'





